



# ইতাব তুৰ্গবেভ



# ইড়াল ফুর্নেনেড - বাব্দের বাসা -

র্শ সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিশিশ্ট গদাশিশ্পী র্পে ইভান তুর্গেনেভের (১৮১৮-১৮৮০) আত্মপ্রকাশ।

'বাব্দের বাসা' উপন্যাসের কেন্দ্রছলে আছে লিজা ও লাভরেংশ্কির প্রেমের গভীর ট্র্যাজিক কাহিনী। সেই সঙ্গে এটি হল নৈতিক কর্তব্য সংক্রান্ত, আঝোংসগর্গ, সূথে ও জীবনের অর্থ সংক্রান্ত উপন্যাস।

...সাধারণভাবে তুর্গেনেভের সমস্ত রচনা সম্পর্কে
কী-ই বা বলা যায়? এ-কথা বলব কি যে সেগালি
পাঠের পর সহজভাবে নিশ্বাস নেওয়া যায়, সহজে
বিশ্বাসের উদ্রেক হয়, উঞ্চা অনুভব করা যায়?
বলব কি যে পণ্টতই টের পাওয়া যায় কীভাবে
নিজের নৈতিক মান উল্লত হচ্ছে, মনে মনে
প্রশ্বকারকে কৃতজ্ঞতা জানাছি, তাকে
ভালোবাসছি?.. এমন ছাপই, ঠিক এ-রকম ছাপই
মনে রেখে যায় এই শব্দ্ছ, ব্রিকবা বায়বীয়
মৃতিগ্র্লি, প্রতিটি প্রত্তে প্রাণবস্ত ধারায়
উদ্দ্রনিত প্রেম ও আলোকের এই সম্পাত।

म. देखा. नाल्जिक-रनाम्तिन

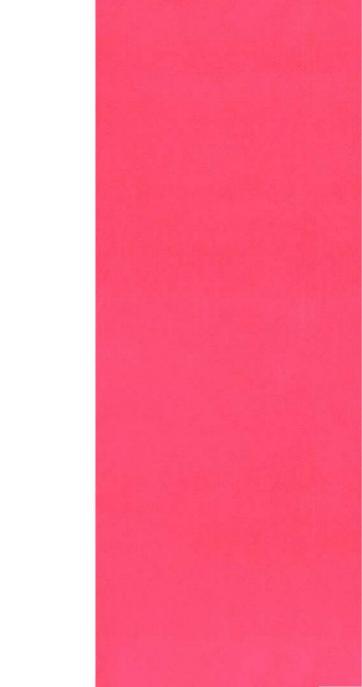

# ইভান তুর্পেনেভ

## तातूरफ्त तात्रा

প্রহাতি প্রকাশন মস্কো দ্বিতীয় সংস্করণ

অন্বাদ: কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা: অরুণ সোম

অঙ্গসঙ্জা: কনন্তান্তিন রুদাকোভ

И. С. Тургенев Дворянское гнездо на языке бенгали

Turgenev I.
A NEST OF THE GENTRY

© Предисловие, издательство «Прогресс», 1980. বাংলা অনুবাদ • মুখবন্ধ, সচিত • প্রগতি প্রকাশন • ১৯৮১

সোভিয়েত ইউনিয়নে ম্চিত

 $\frac{70301-746}{014(01)-81}$ 702-81

4702010000

## মূখৰন্ধ

ইভান সের্গের্যেভিচ তুর্গেনেভের (১৮১৮-১৮৮৩) রচনা—রুশ সাহিত্যের অন্যতম শিখরদেশ। এই মহান কথাশিল্পীর গদ্যরচনার বৈশিষ্ট্য হল বিসময়কর সঙ্গীতধর্ম, সর্বব্যাপ্ত গীতধর্মিতা। তিনি ছিলেন মানুষ ও তার জীবনে, ঐতিহাসিক প্রগতিতে প্রবল আস্থাবান এক মানবতাবাদী লেথক ৷ তুর্গেনেভের জীবংকাল ছিল প্রদেশের ও বিশ্ব ইতিহাসের সংকটজনক যুগগালির একটি, তিনি বেশ কয়েক দশক ধরে সমকালীন সামাজিক ও সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে রুশ জীবনের সর্বাপেক্ষা গ্রের্ডপূর্ণ ও জর্বরী সমস্ত বিষয়ের উপর মন্তব্য প্রকাশ করেন, সামাজিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন এবং বলতে গেলে স্বাধীনতা ও প্রগতির জন্য সমগ্র জাতীয় আশা-আকাপ্সার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ান। জীবন্দশায়ই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। বহু, দেশের মানুষ তাঁর রচনা পাঠ করেছেন, তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন, ভালোবেসেছেন। বলা হত, তুর্গেনেভই সারা দ্বনিয়ার পাঠকসমাজের কাছে রুশ সাহিত্যকে জনপ্রিয় করে তোলেন। রুশ ও বিশ্ব সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বিরাট। তুর্গেনেভ ৬টি উপন্যাস, বহ,সংখ্যক আখ্যান, ছোট গল্প ও কবিতা বচনা কবেন।

তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস—'বাব্দের বাসা'—মাত্র ছয় মাস কালের মধ্যে, ১৮৫৮ সনে লিখিত হয়। রচনার কেন্দ্রন্থলে আছে লিজা কালিতিনা ও ফিওদর লাভরেংশ্কির ট্র্যাজিক প্রেমের ঘটনা। লাভ্রেংশ্কি বিবাহিত ব্যক্তি, যদিও স্থা তাঁর কাছে একেবারেই পর এবং বস্তুত দ্জনের মধ্যে ছাড়াছাড়িও হয়ে গেছে, তথাপি আন্ফানিক যে-বন্ধন তাঁদের এখনও বে'ধে রেখেছে তা লিজা ও লাভরেংশ্কির গভীর অন্ভূতিকে অন্ধকারাচ্ছয় করে। পরস্পরকে ভালোবেসেও তাঁরা নিজেরাই মনে মনে তা স্বীকার করতে ভয় পান।

লাভরেণিকর স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ আসার পর প্রণয়ী-প্রণয়িনী যুগল সুখের আশায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সংবাদটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। আশা পরিণত হল হতাশায় — স্ব অসম্ভব। গভীর ধর্মবিশ্বাসী মেয়ে লিজা এই আঘাতকে দণ্ডস্বরূপ জ্ঞান করে এবং তপস্বিনীর ব্রত অবলম্বন করে। লাভরেণ্স্কির জীবনও ভগ্নদশাগ্রস্ত। উপন্যাসের এই মূলে প্লটটি — মোটের ওপর একেবারেই ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী। তুর্গেনেভের মতো লেখক উপন্যাস রচনাকালে এর মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছেন বলে মনে হয় না। বস্তুতই, 'বাব্দের বাসা' বহুসংখ্যক সক্ষেত্রতম স্ত্রের সাহায্যে আধ্যনিক কালের সঙ্গে সম্পর্কাণ্বিত। এই উপন্যাসে তুর্গেনেভ কালের জরুরী সমস্যার উত্তর দানের চেষ্টা করেছেন। আর সেই সময় রাশিয়া যে-পর্বের মধ্য দিয়ে যায় তা ছিল অসাধারণ। জনসাধারণের কাছে 'দন্ডধারী' নামে পরিচিত, সৈবরাচারী জার প্রথম নিকলাইয়ের তিরিশ বছরব্যাপী শৃংখলবন্ধন থেকে দেশ সবে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই অপেক্ষা কর্রাছল পরিবর্তনের সর্বোপরি কোটি কোটি রুশ কৃষকের দাসম্ববন্ধন — ভূমিদাসপ্রথা উচ্ছেদের। জনৈক সমৃদ্ধিশালী রুশ জমিদারের সন্তান তুর্গেনেভকে শৈশবেই জমিদারী ম্বেচ্ছাচারের বর্বর দ্শ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হতে হয়, তিনি সারা জীবন ভূমিদাসপ্রথার প্রতি ঘৃণা বহন করে চলেন। জন-জীবনের পিতৃতান্ত্রিক বনিয়াদকৈ তিনি মোটেই আদর্শায়িত করেন নি. জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা. তাদের দৈনাদশা সম্পর্কে ভাবনাচিস্তাকে তিনি প্রতিটি মানুষের নীতিবোধের মাপকাঠি বলে মনে করেন। নিজের রচনার সমস্ত চরিত্রেরও বিচার তিনি করেন এই দ্ঘিতিঙ্গি থেকে। তংকালীন বহু শ্রেষ্ঠ রুশ ব্যক্তির সঙ্গে তুর্গেনেভও উত্তর খোঁজেন সমকালীন দুটি মূল প্রশেনর — 'কী করা উচিত?' এবং 'কে করবে?' তুর্গেনেভেব পক্ষে বিশেষ করে গরের্ত্বপূর্ণ ছিল দ্বিতীয় প্রশ্নটি। সমাজের সক্রিয় শক্তি যাঁরা হতে পারেন এমন মানুষের সন্ধানে লেখক নিরন্তর त्रभ जीवत्न भत्नानित्यभ करत्न।

উপন্যাপের প্রধান চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে লিজা কালিতিনা। লিজা কালিতিনা — লেখকের স্পরিচিত বহু রুশ নারী ও তর্গীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সমবায়ে গঠিত এক আদর্শের রূপায়ণ। লিজার প্রোটোটাইপ রূপে যাঁদের উল্লেখ করা হয় তাঁদের মধ্যে আছেন তুর্গেনেভের আত্মীয়া, প্রতিভাময়ী কবি ইয়েলিজাভেতা শাখোভা — যিনি ব্যর্থ প্রেমের কারণে মঠে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আছেন সামাজিক জীবনে লেখকের পরিচিতা মহিলা কাউণ্টেস ইয়েলিজাভেতা

লান্বের্ত এবং মহান রুশ লেখক ও বিপ্লবী আলেক্সান্দর গের্ণসেনের প্রথমা পত্নী — নাতালিয়া গের্পসেন।

লিজা—লেখকের পরম প্রিয় নায়িকা। সে হল রুশ জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর প্রতিমাতি । তার মধ্যে আছে অসাধারণ নৈতিক পরিশান্ধতা ও শক্তি, সত্যনিষ্ঠা, অকৃত্রিম নারীসলেভ মনোহারিছ। তার মধ্যে আছে অশেষ লাবণ্য, কমনীয়তা, নমতা, আন্তরিকতা। মান্মের প্রতি তার সমবেদনা ও সহদয়তা, জনগণের প্রতি, স্বদেশের প্রতি তার ভালোবাসা আমাদের মায় করে। সে আপসহীনতা ও কঠোর তপশ্চর্যার সীমান্তবর্তী, দৃঢ় মনোবল ও উচ্চ কর্তব্যবোধের অধিকারিণী। অন্যকে কন্ট দেওয়ার চেয়ে নিজের সা্থ বিসর্জান দেওয়া তার পক্ষে সহজতর। কিন্তু তুর্গেনেভ যে কেবলই তাঁর নায়িকার গাণে মায় তা নয়। তিনি তার বিচারও করেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা লিজার অন্তঃকরণে আত্মসমপণ, তিতিক্ষা ও অদ্যেত্র আজ্ঞান্বতিতার মতো ভিত রচনা করেছে। ঠিকই, লিজা মঠে যায় কেবল হতাশার বশবর্তী হয়ে নয়, শান্দ্র ও প্রায়শ্চিত্তস্বর্প আত্মানবেদন এবং জাগতিক অনিষ্ট সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়েও বটে। অথচ তার কাজ কোনো মান্মের মনেই সাথে আনে না।

লিজার চরিত্রটিই যেন অন্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তুর্গেনেভের অপর এক নায়িকার প্রতির্পে — তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'প্রেক্ষণ'এর ইয়েলেনা স্তাখোভা চরিত্রের মধ্যে। উক্ত নায়িকার মধ্যে প্রেম ও নাগরিক কর্তব্যের অনুভূতির সুসমন্বয় ঘটেছে।

লিজার চরিত্রের অভ্যন্তরে যে উচ্চ নৈতিক শক্তি নিহিত ছিল অগ্রণী রুশ সমালোচকমহলও তার বড় সমাদর করেছেন। যেমন, লেখক ও বিপ্লবী সের্গেই স্তেপ্নিয়াক-ক্রাভ্চিন্ স্কি 'বাব্দের বাসা' উপন্যাসের ইংরেজি সংস্করণের ভূমিকায় লিজা সম্পর্কে লিখেছেন যে 'এই গভার কুমারী হৃদয়ের অন্তরালে রয়েছে ভবিষ্যতের বিরাট বিরাট আভাস' এবং 'যে-দেশে প্রের্ষেরা এ-ধরনের নারীদের সহায়তার উপর ভরসা করতে পারে, সৌভাগ্যের আশা করার অধিকার সে-দেশের আছে'।

'বাব্দের বাসা'র আরও একটি প্রধান চরিত্র—প্রাচীন রুশ অভিজাত বংশে জাত এবং একই কালে সাধারণ কৃষক রমণীর সন্তান—ফিওদর লাভরেংস্কি। ইনি ব্যান্ধমান ও সদাশয় ব্যাক্তি, অন্ভবশক্তি এবং ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতাও তাঁর আছে। লাভরেংস্কি স্থাশিক্ষিত। তাঁর মধ্যে আছে

তুর্গেনেভের নিজের অনেককিছ্ম, লেখকের অন্মূর্ভাত ও চিন্তাভাবনা। এই চরিত্ররূপে লেখক দেখাতে চেয়েছেন রূশ অভিজ্ঞাতসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিকে। ইনি সত্যিই এমন এক মান্ব, যার কাছে কর্তব্যের সমস্যা, তথা ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্যের সমস্যা—জীবনের গ্রেড্রপূর্ণ সমস্যা, আর বিশ্বাসের অন্কর্ভাত, সত্যের প্রতি, উচ্চ আদর্শের প্রতি বিশ্বাসের অনুভূতি — জীবনের মূল চাহিদা। তিনি বিশ্বসংসারে নিজ কর্মের অন্বেষণে বদ্ধপরিকর হলেন এবং তার সন্ধান পেলেন নিজের কৃষকদের জীবনযাত্রা সংগঠনের তত্ত্বাব্ধানের মধ্যে। লিজার সঙ্গে লাভরেণন্কির প্রভেদ এই যে লাভরেণন্কির কাছে সূত্র ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পরবিরোধী নয়। কেবল বিরুদ্ধ পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা, সেই সঙ্গে লিজার অটল ধর্মবিশ্বাসের ফলে আপন সুখে হারানোর ক্ষতি তিনি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। নিজের উপন্যাসের নায়কের প্রতি তর্গেনেভ সহান,ভতিসম্পন্ন, কিন্তু চরিত্রটিকে নিরপেক্ষ দ্রতিতৈ বিশ্লেষণ করার পর তিনি স্বয়ং এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে নতেন ঐতিহাসিক পর্বের কর্মবীর রূপে লাভরেৎিক অচল, যথেষ্ট পরিমাণ ইচ্ছার্শক্তি. আত্মত্যাগ, দৃঢ়তা তাঁর নেই, তাঁর কর্মক্ষমতা স্বৰূপ। তুর্গেনেভের উপন্যাসে সমাজের কর্মশক্তি গণতন্ত্রীকরণের অপরিহার্যতা সম্পর্কে ভাবন্যচিন্তার স্কুপণ্ট প্রতিধর্বান শুনতে পাওয়া যায়। এর তিন বছর বাদে 'পিতা ও পুত্র' উপন্যাসে তুর্গেনেভ অঙ্কন করেন ন্তন এক ঐতিহাসিক কর্মবীরের— অভিজাত সমাজ-বহিভূতি ব্রাদ্ধজীবী বাজারোভের চরিত।

'বাব্দের বাসা' উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে তার গ্রের্থপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো দ্ব'একটি কথা বলতে হয়: উপন্যাসটি আক্ষরিক অর্থে সঙ্গীতরসসিক্ত, সঙ্গীতধর্মী—তুর্গেনেভের আর একটি রচনাও এমন নয়। এখানে সঙ্গীত বিষয়ে অনেক কথা আছে, সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে বহু চরিত্রের, উপন্যাসের ভাষাই সঙ্গীতধর্মী; তাছাড়া ধর্ননিচিত্র—প্রাকৃতিক দ্শ্যসম্পন্ন গীতিকাব্যের অত্যাবশ্যক উপাদানও বটে। বৃদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ লেমের লিরিক স্বরম্র্ছানা—উপন্যাসের সঙ্গীতধর্মী প্রাকৃতিক শক্তির চরম বলতে হয়। যাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের সমগ্র ভাবপরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে সেই পরম তাৎপর্যমণ্ডিত বিষয়ের—স্বথের এ যেন এক প্রতীকী রূপ। তুর্গেনেভের কাছে সঙ্গীত ছিল স্বেটের প্রিয় শিল্প। 'বাব্দের বাসা' উপন্যাসে লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে

সঙ্গীতের ভাবাবেগপ্র্ণ প্রভাবের শক্তি সঞ্চারের চেণ্টা করেছেন। লেমের চরিরুটি মর্মান্সপর্শী, মনোম্বাকর। তাঁর অন্তঃকরণ অকলঙ্ক, তিনি বড় সঙ্গীতজ্ঞ, কিন্তু দ্বঃথের বিষয় — জীবনে ব্যর্থ। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের নৈতিক মর্মা উদ্যাটনের, বিবেকের আদালতে তাদের বিচারের অধিকার তুর্গেনেভ তাঁকেই দিয়েছেন।

'বাব্দের বাসা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা সমালোচকমহল ও পাঠকসমাজে প্রশংসাস্টক সাড়া জাগায়। উপন্যাসটি সম্পর্কে বিপ্রলসংখ্যক প্রবন্ধ ও সমালোচনা তার বিশিষ্ট সামাজিক ও সাহিত্যিক তাৎপর্যের সাক্ষ্য দেয়। এই উপন্যাস তুর্গেনেভকে প্রভূত যশের অধিকারী করে। স্বয়ং লেথক স্বীকার করেন যে 'বাব্দের বাসা' যে বিরাট সাফল্যের স্ট্না করে তা তাঁর ভাগ্যে কর্দাচিৎ ঘটেছে।

'বাব্দের বাসা' পাঠ করার পর লেখক মিখাইল সাল্তিকভ-শ্যেদ্রিন 'এই উপন্যাসের প্রতিটি ধর্নিতে প্রবহমান উল্জ্বল কাব্যরসে' গভীর আবেগ অন্তব করেন।

তুর্গেনেভ 'বাব্দের বাসা' রচনা করার পর থেকে একশ বিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাস আগের মতোই জীবন্ত। আর তুর্গেনেভের সমসাময়িকদের মতোই আমাদের কাছেও আপন তাঁর নায়ক-নায়িকাদের নৈতিক সৌন্দর্য, তাদের অন্তুতির উজ্জ্বল কাব্যর্প, মানবিক অশান্তি, শ্ভব্দির বিজ্ঞার প্রতি গভীর আন্থার সঙ্গে, মান্বের স্ক্রের ভবিষ্যতের প্রতি আন্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের অন্বেষা!

আতুরি তল্ভিয়াকোভ

বসন্তের এক স্কুন্দর দিন শেষ হয়ে আসছে। পরিষ্কার আকাশে টুকরো-টুকরো গোলাপি মেঘ মনে হয় যেন ভেসে যাচ্ছে না, গলে যাচ্ছে নীল আকাশের গভীরে।

ও... সহরের (এটা ১৮৪২-এর কথা) সহরতলির এক স্কুন্দর বাড়ির খোলা জানালার সামনে দুর্টি মহিলা বসে; একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, অন্যজন সত্তর বছরের বৃদ্ধা।

প্রথমোক্তার নাম মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না কালিতিনা। তাঁর স্বামী ছিলেন ভূতপূর্বে প্রাদেশিক সরকারী উকিল। কর্মপটু, তুখোড়, একগ্র্রে ও রাগী প্রকৃতির মান্ত্র হিসেবে তাঁর জীবন্দশায় তিনি বিখ্যাত ছিলেন। দশ বছর আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ভালো লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন, পাশ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে: কিন্তু দরিদ্র পরিবারে জন্মাবার দর্বন অলপ বয়সেই তিনি জীবনে উন্নতি করা ও টাকা কামানোর প্রয়োজনীয়তা বুর্ঝেছিলেন। মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না তাঁকে ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন: লোকটা এর্মানতে ছিল স্পুরুষ, ব্যদ্ধিমান এবং প্রয়োজনমতো অমায়িক। বাল্যাবস্থাতেই মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না (কুমারী অবস্থার নাম পেস্তোভা) তাঁর পিতামাত্যকে হারান। মস্কোর এক মেয়েদের কলেজে তিনি কয়েক বছর কাটান। সেখান থেকে ফিরে ও... সহর থেকে প্রায় পণ্ডাশ ভার্স্ট দূরের পক্রভম্কয়ে নামে গ্রামে তাঁর পিসী এবং এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে পারিবারিক জমিদারীতে তিনি বসবাস করেন। অলপ দিনের মধ্যেই এই ভাইটি সেণ্ট পিটার্সবির্গে চলে যান। সেখানে তিনি সরকারি চাকরি করতেন। যতাদন বে'চেছিলেন ততদিন তিনি নিজের বোন ও পিসীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে গেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না পেয়েছিলেন পক্রভম্কয়ে। সেখানে কিন্তু তিনি বেশী দিন ছিলেন না; কালিতিন তাঁর

হদয় জয় করেছিলেন মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে। কালিতিনের সঙ্গে বিয়ে হবার এক বছর পরে পদ্রুভস্করেকে আরো একটি বেশী লাভজনক জমিদারীর সঙ্গে বিনিময় করা হয়। সে জায়গাটা কিন্তু স্কুলর ছিল না, সেখানে তাঁদের গ্রুসংলম জমিও ছিল না। সেই-সময়ে কালিতিন ও... সহরে একটি বাড়ি নিয়েছিলেন। সেইখানে তিনি এবং তাঁর স্থাী ছায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। বাড়িটি ছিল বিরাট এক বাগানের মধ্যে; তার একদিকে খোলা মাঠ। কালিতিন গ্রাম্য নিস্তঞ্জতা ভালোবাসতেন না। তিনি ছির করলেন, 'আর গ্রামে যাওয়া নয়।' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার প্রায়ই মন কেমন করত তাঁর স্কুলর পদ্রুভস্কয়ে, সেখানকার হাসিখর্মণ নদী, উদার প্রান্তর আর সক্জ কুঞ্জবনের জন্য। কিন্তু কখনোই তিনি কোনোভাবে তাঁর স্বামীর ইচ্ছার বিরোধিতা করেন নি, তাঁর স্বামীর সাংসারিক জ্ঞানব্য়ন্ধির উপর তাঁর ছিল প্রগাড় প্রায়া। কিন্তু পনেরো বছরের বিবাহিত জীবনের পর যখন এক ছেলে আর দ্বই মেয়ে রেখে তাঁর স্বামী মারা যান, মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না ততিদনে তাঁর বাড়ি এবং সহ্ময়ে জীবনে এমন অভ্যন্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ও... সহর ছেড়ে যাবার তাঁর কোনো রকম ইচ্ছেই হল না।

যোবনে সোনালী চুলের জন্য মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার খ্যাতি ছিল; স্ফীত ও জৌল্মহীন হলেও পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর মুখাবয়বের লাবণ্য লুপ্ত হয় নি। দয়াল্য় চেয়েও তিনি ছিলেন বেশী ভাবাল্ম প্রকৃতির এবং পরিণত বয়সেও তাঁর কলেজ জীবনের মৢয়াদোষগৢলি ছিল বর্তমান; শরীরের উপর তাঁর ছিল বিশেষ য়য়, সহজেই তিনি উঠতেন চটে, এবং এমন কি, অভ্যাসের ব্যাঘাত ঘটলে তাঁর চোখ জলে ভরে উঠত; কিন্তু তাঁকে খোশামোদ করলে এবং কেউ তাঁর প্রতিবাদ না করলে তিনি খুব দয়াবতী আর প্রসম্বও হয়ে উঠতে পারতেন। সহরের সবচেয়ে মনোরম বাড়িগৢলির অন্যতম ছিল তাঁর বাড়িটা। তাঁর টাকাকড়িও য়থেন্ট ছিল; সেটা উত্তরাধিকারস্ত্রে পাওয়া নিজের সম্পত্তি ততটা নয়, যতটা তাঁর স্বামীর উপার্জন। দুই মেয়েই তাঁর সঙ্গে থাকত; ছেলে সেন্ট পিটার্সবিগ্রের কোনো এক বিখ্যাত কলেজে পড়ত।

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার সঙ্গে জানালায় যে ব্দ্ধা বসেছিলেন, তিনি সেই পিসী, যাঁর সঙ্গে একদা তিনি পক্রভস্কয়েতে নিভ্তে কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন। তাঁর নাম মার্ফা তিমোফেয়েভ্না পেছোভা। স্বাধীন স্বভাবের পাগলাটে ব্রিড় হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, কার্র সামনেই তিনি রেখে-ঢেকে কথা কইতেন না এবং অতি সামান্য সঙ্গতি সত্ত্বেও তিনি

বড়মানুষী ঠাট বজায় রাখতেন। কালিতিনকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ভাইঝি কালিতিনকে বিয়ে করার দঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ছোটো গ্রামে ফিরে গিয়েছিলেন। দেখানে প্রেরা দশ বছর ধরে তিনি এক চাষীর জীর্ণ কুটিরে বাস করেছিলেন। মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তাঁকে খানিকটা ভয়ই করতেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার নাকটা ছিল চোখা, চুলগ্রলা কালো, চোখদ্বটি তীক্ষ্য। মানুষটি তিনি ছোটখাট। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দ্রুত পায়ে হাটতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং উ°চু রিনরিনে স্বরে দ্রুত ও পরিষ্কার করে কথা কইতেন। সর্বদাই তাঁকে দেখা যেত সাদা লেসের টুপি আর সাদা জ্যাকেটে।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাকে অকস্মাণ তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে? দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিস কেন. বাছা?'

অন্যজন উত্তর দিলেন, 'এমনি! কী চমংকার মেঘ!' 'ওগ্যলোর জন্যেই তোর অত মন খারাপ?'

মারিয়া দুমিগ্রিয়েভানা কোনো উত্তর দিলেন না।

'তা গেদেওনভ্চিক আসছে না কেন?' বোনার কাঁটাগংলোকে দ্রুত চালাতে চালাতে মার্ফা তিমোফেরেভ্না বললেন (তিনি একটা পশমের বড় স্কার্ফা ব্রনছিলেন)। 'তোর সঙ্গে সেও নিঃশ্বাস ফেলত — নয়তো বানিয়ে বানিয়ে বলত কিছা একটা।'

'সর্বদাই তাঁর সম্বন্ধে আপনি কড়া কথা বলেন! সেগেই পেন্রোভিচ মানী লোক।'

'মানী!' নীরস কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন।

মারিয়া দ্মিল্লিয়েভ্না বললেন, 'আর আমার স্বামীর কী অন্গতই না তিনি ছিলেন! তাঁর কথা বলতে গেলে আজও তাঁর গলা মনে আসে।'

'তা আবার নয়? তাকে তো সে আঁন্তাকুড় থেকে তুলে এনেছিল, তাই না?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বিড়বিড় করে বললেন, তাঁর বোনার কাঁটাগন্লো আরো দ্রত চলতে লাগল।

আবার তিনি বলতে শ্র করলেন, 'দেখতে তো গোবেচারার মতো, চুলগুলোও সব সাদা। কিন্তু মুখ খুললেই হয় মিথ্যে কথা নয়তো পরনিন্দা বেরিয়ে আসে। আবার কি না কাউন্সিলার! ছাঃ, আসলে এক গেপ্য়ো প্রতের ছেলে ছাড়া আর কিছু নয়!'

'দোষত্রটি কারই বা না আছে, পিসী! সতিাই ওটা তাঁর দর্বলতা।

সের্গেই পেরোভিচ লেখাপড়া শেখেন নি। স্বীকার কর্রাছ, ফরাসী বলতে তিনি পারেন না; কিন্তু, যাই বলনে না কেন, ভারি অমায়িক লোক তিনি।

'তোর হাতে কেবলই চুম্ খায় সে। ফরাসী বলতে না পারলে কী আসে যায়! আমি নিজেও ভালো ফরাসী আওড়াতে পারি না। ভালো হত, কোনো ভাষাতেই কোনোকিছা সে বলতে না পারলে—তাহলে তাকে মিথো কথা বলতে হত না। কিন্তু ওই ও আসছে—স্মরণ করলেই শয়তান হাজির হয়,' রাস্তার দিকে তাকিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বললেন। 'ওই যে তোমার অমায়িক লোকটি ব্রুক ফুলিয়ে হাঁটছে। একেবারে সারসের মতো রোগা পাাঁকটিসার!'

মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না তাঁর কোঁকড়া চুলগ্লো ঠিকঠাক করে নিলেন। ব্যঙ্গের দ্ভিতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাঁকে দেখতে লাগলেন।

'ওটা কী রে বাছা, নিশ্চয়ই পাকা চুল, তাই না? তোর পালাশ্কাকে ধমকানো দরকার। বাশুবিক, সে কি চোখের মাথা থেরেছে?'

'সত্যি পিসী, আপনি সব সময়ই…' আহত কণ্ঠে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন এবং চেয়ারের হাতলের উপর আঙ্বল দিয়ে করে চললেন টকটক শব্দ।

'সের্গেই পেরোভিচ গেদেওনভ্>িক!' দরজার ভিতরে মাথা ঢুকিয়ে লাল গালওলা এক বাচন চাকর বলল।

R

দীর্ঘকিয়ে এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন, পরনে তাঁর পরিব্নার ফ্রক কোট, খাটো ট্রাউজার, ধ্সের স্মারেডের দস্তানা আর দ্টো গলাবন্ধ— ওপরেরটা কালো, তলারটা সাদা। তাঁর সমস্ত হাবভাবের মধ্যে রয়েছে শিষ্ট আর সম্প্রভাতার আভাস, স্প্রী ম্থাবয়ব আর মস্থ করে ব্রুশ করা জলফির চুল থেকে চ্যাপ্টা-গোড়ালিওয়ালা জ্বতোজ্যেড়া পর্যন্ত। প্রথমে তিনি বাড়ির গ্রিণীকে নত হয়ে অভিবাদন করলেন, তারপর করলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে, এবং ধীরে ধীরে দস্তানাগ্রলো খ্লে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার হাতের উপর বংকে পড়লেন। সসম্প্রমে হাত চুম্বন করে, আর সতিয় বলতে কি দ্ব'-দ্ব'বার চুম্বন করে একটা চেয়ারে ধীরেস্ক্রেছ তিনি বসলেন, এবং আঙ্বলের ডগাগ্রলা ঘষে মৃদ্ব হেসে বললেন:

'ইয়েলিজাভেতা মিখাইলভ্না ভালো আছেন তো?' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না উত্তর দিলেন, 'হাাঁ। সে বাগানে রয়েছে।' 'আর ইয়েলেনা মিখাইলভ্না?'

'লেনোচ্কাও বাগ্যনে। নতুন কোনো খবর আছে নাকি?'

'কিছ্ম আছে বৈকি,' ধীরে ধীরে মিটমিট করে চাইতে চাইতে ঠোঁটজোড়া টান টান করে আগন্তুক প্রত্যুক্তরে বললেন। 'হ্মম!.. খবর আছে বৈকি, তা অবাক করার মতোই খবর। লাভরেংশিক ফিওদর ইভানিচ ফিরে এসেছেন।'

'কী বলিস? ফেপিয়া!' চেচিয়ে উঠলেন মার্কা তিমোফেয়েভ্না। 'বানাচ্ছিস না তো, বাপঃ?'

'বানাতে যাব কেন? আমি নিজে তাঁকে দেখেছি।' 'তা থেকে কোনোকিছা প্রমাণ হয় না।'

'তাঁর চেহারা ফিরেছে,' মার্ফা তিমোফেরেভ্নার মন্তব্য শানতে না পাবার ভান করে গেদেওনভ্সিক বলে চললেন। 'কাঁধগালো চওড়া হয়েছে, লালচে গাল।'

'চেহারা ফিরেছে,' ধীরে ধীরে মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না কথাগালো আওড়ালেন। 'চেহারা ভালো হবার কোনো কারণ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'বাস্তবিকই তাই,' গেদেওনভ্দিক কথাটা কেড়ে নিলেন। 'তাঁর জায়গায় অন্য কেউ হলে সমাজে মুখ দেখাবার আগে বেশ দ্বিধা করত।'

'এ কী কথা?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্ন্য বলে উঠলেন। 'ও আবার কী আজেবাজে কথা! ভদ্রলোক নিজের দেশে ফিরে এসেছেন—কোথায় তিনি যাবেন শ্নি? এখন আমার সন্দেহ হয় বান্তবিকই তাঁর কোনো দোষ ছিল কিনা!'

'কার্র স্থার আচরণ খারাপ হলে সব সময় স্বামীরই সেটা দোষ, আমার এ-কথাটা আপনাকে ভরসা করে বলতে পারি ঠাকরুন।'

'এটা তুই বাপ, বলছিস নিজে কখনো বিয়ে করিস নি বলে।' গেদেওনভূম্পি কাষ্ঠহাসি হেসে উঠলেন।

খানিক নিশুদ্ধতার পর প্রশন করলেন, 'আমার ঔৎসক্তাকে ধদি ক্ষমা করেন তাহলে কি প্রশন করতে পারি, কার জন্যে ওই স্কুদর গলাবন্ধটা ব্রুছেন?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্নো চকিতে একবার তাঁর দিকে তাকালেন। 'এটা এমন লোকের জন্যে যে পরচর্চা করে না, যে চালাকি করে না এবং যে মিথ্যে কথা বলে না। প্থিবীতে এ-রকম লোক আছে কি না জানি না। ফেদিয়াকে আমি খ্ব ভালো করে চিনি; ওর একমাত্র দোষ স্থাকৈ খ্ব প্রশ্রের দিয়েছিল। অবশ্য প্রেম করে বিয়ে করেছিল। কিন্তু এই সব প্রেম করে বিয়ে করার ফল কখনোই ভালো হয় না,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আড়চোখে মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নার দিকে চেয়ে ব্দ্ধা বলে উঠলেন। 'এবার বাছা যে-কোনো লোকেরই মৃত্পাত করতে পারিস, এমন কী আমারও, আমার কিছুই যায় আসে না। আমি চললাম, ব্যাঘাত ঘটাব না।'

এই বলে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বেরিয়ে গেলেন।

'উনি সর্বদা ওই-ধরনেরই,' দ্বিট দিয়ে তাঁর পিস্নীকে অনুসরণ করতে করতে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বললেন। 'চিরকালই!'

'আপনি তো জানেন আপনার পিসীর বয়েস বাড়ছে... এর কোনো উপায় নেই!' গেদেওনভ্ স্কি মন্তব্য করলেন। 'চালাকি মারা নিয়ে উনি কী যেন বললেন। কিন্তু আজকাল কে ও-রকম নয়? আজকাল সংসারটাই ও-রকম। আমার এক বন্ধ — জেনে রাখবেন যা তা লোক নন, বেশ গণ্যমান্য লোক, বলতেন যে আজকালকার দিনে একটা ম্গাঁও চালাকি না করে দানা খ্টে তোলে না — সব সময়েই সেটার দিকে সে এগোয় পাশ থেকে। কিন্তু আপনার দিকে তাকালে যেন দেখতে পাই এক দেবীর প্রতিচ্ছবি; আপনার তুষার-ধবল হাতে চুস্বন করার অনুমতি দিন।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না মৃদ্ধ হেসে তাঁর নিটোল হাতটা তুলে কড়ে আঙ্বলটা এগিয়ে দিলেন। তিনি সেটির উপর তাঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর কাছে চেয়ারটা সরিয়ে এনে সামনে সামান্য ঝুকে ফিস্ফিস করে প্রশ্ন করলেন:

'তাহলে আপনি তাঁকে দেখেছেন? সতিটেই ভালো আছেন, না? হাসিখ্যিশ?'

'হ্যাঁ, বেশ হাসিখ্নিশ,' গেদেওনভ্নিক ফিসফিস করে বললেন। 'আপনি শোনেন নি তাঁর স্ত্রী এখন কোথায়?'

'হালে তিনি প্যারিসে ছিলেন; এখন শোনা যাচ্ছে যে ইতালিতে আন্তানা নিয়েছেন।'

'ফেদিয়ার অবস্থাটা বাস্তবিকই সাঙ্ঘাতিক; তিনি কী করে সহ্য করছেন ভাবতে অবাক লাগে। অবশ্য যে-কোনো লোকেরই কপালে দ্বর্ভাগ্য জ্বটতে পারে; কিন্তু তাঁর কথা যে বলতে গেলে, সারা ইউরোপের সবাইকার মুখে-মুখে ঘুরছে।'

গেদেওনভূ হিক দীর্ঘাস ফেললেন।

'বাস্তবিকই তাই। আপনি তো জানেন, লোকে বলছে তাঁর স্থাী নাকি অভিনেতা আর পিয়ানো-বাজিয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন— যেমন ওখানে লোকে বলে— যত রাজ্যের বাষ-ভাল্বকের সঙ্গে। লম্জা বলে তাঁর মধ্যে কোনো বস্তুই নেই।'

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন, 'আমার কিন্তু ভারি দ্বংখ হয়। হাজার হলেও আমাদের পরিবারেরই তো একজন তিনি—আপনি তো জানেন, সের্গেই পেরেভিচ, তিনি আমার এক দূরে সম্পর্কের আত্মীয়।'

'থ্ব জানি। মাফ করবেন। আপনাদের পরিবারের কোন কথাটাই বা আমি জানি না?'

'আমাদের সঙ্গে তো তিনি দেখা করতে আসবেন, কী মনে হয় আপনার?' 'আমার তো মনে হয় আসবেন; যদিও শ্রেনছি তিনি তাঁর গ্রামে যাবেন বলে ভাবছেন।'

মারিয়া দ্মিলিয়েভ্না চোখ তুলে তাকালেন।

'ঞ, সেগেই পেন্নোভিচ, সেগেই পেন্নোভিচ, যথনি ভাবতে বসি তথনি মনে হয় — আমরা যারা মেয়ে, তাদের কী রকম সাবধান হওয়া উচিত!'

'মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না, সব মেয়েই সমান নয়। দ্ভাগ্যেক্মে এমনকিছ্র্ মেয়ে আছে — উড্রউড্র ভাব, জানেন তো... তাছাড়া এটা হল বয়েসেরও দোষ; আর তারপর ছেলেবেলা থেকে তারা ভালো শিক্ষাও পায় নি।' (সেগেই পেরোভিচ নীল চেক-কাটা একটা র্মাল পকেট থেকে বার করে ভাঁজ খ্লতে লাগলেন।) 'হাাঁ, ও-ধরনের মেয়ে আছে বৈকি।' (সেগেই পেরোভিচ তাঁর র্মালের একটা কোণ দিয়ে একবার এ-চোখ একবার ও-চোখ ম্ছলেন।) 'কিন্তু মোটাম্টি, কথাটা যদি বলা যায়, মানে... সহরে বিশ্রী ধ্লো উড়ছে,' বলে কথাটা তিনি শেষ করলেন।

'Maman, maman,' বলে ডাকতে ডাকতে একটি এগারো বছরের হাসিখ্নিশ মেয়ে ছুটে ঘরে এল; 'ভ্যাদিমির নিকোলাইচ ঘোড়ায় চেপে আসছেন!'

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না উঠে দাঁড়ালেন; সেগে ই পেরোভিচও উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ন্ইয়ে অভিবাদন করলেন। 'ইয়েলেনা মিখাইলভ্না, আমার শ্ভেছা গ্রহণ করো,' বলে ভদ্রতার জন্য ঘরের এক কোণে সরে গিয়ে তাঁর দীর্ঘ সোজ্য নাকটা ঝাড়তে শ্বর্ করলেন।

'কী চমৎকার তাঁর ঘোড়াটা!' ছোট মেয়েটি বলে চলল। 'এইমাত্র তিনি বেড়ার কাছে এসে লিজা আর আমাকে বললেন যে গাড়ি-বারান্দার দিকে তিনি ঘুরে আসছেন।'

নিকটবর্তী খ্রের শব্দ শোনা গেল, তারপর পথে দেখা গেল চমৎকার বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে আছে স্কর চেহারার এক য্বক। উন্মৃক্ত জানালার পাশে তিনি থামলেন।

٥

'মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না, কেমন আছেন?' গমগমে মধ্র স্বরে অশ্বারোহী চেণ্চিয়ে উঠলেন। 'আমার নতুন সওদাকে আপনার কেমন লাগছে?'

মারিয় দ্মিতিয়েভ্না জানালার কাছে সরে এলেন।

'নমস্কার ভোল্দেমার। বাঃ, কী চমৎকার ঘোড়াটা! কোথা থেকে কিনলেন?'

'সামরিক ঠিকাদারের কাছ থেকে কিনেছি… শয়তানটা আমাকে সাংধাতিক দুয়ে নিয়েছে।'

'এটার নাম কী?'

'অরল্যাণেডা... নামটা বোকা-ব্যেকা; নামটা বদলাতে চাই... Eh bien, eh bien mon garçon. . . \* কী অস্থির জানোয়ার!'

ঘোড়াটা নাক দিয়ে শব্দ করে, লাফিয়ে উঠে ফেনায়িত চিব্দুকটা নাড়াতে লাগল।

'লেনোচ্কা, ওর গায়ে হাত ব্লিয়ে দ্যাখো। ভয় পেয়ো না।'

জানালা দিয়ে বাচ্চা মেরেটি হাত বাড়াল, কিন্তু অকস্মাৎ অরল্যান্ডে। পিছ্ হঠে চমকে এক পাশে সরে গেল। অশ্বারেহী সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে তার ঘাড়ে একবার ছপটি মারলেন এবং তার আপত্তি সত্ত্বেও নিজের পা দিয়ে তার দ্ব'পাশে খোঁচা মেরে আবার তাকে নিয়ে এলেন জানালার পাশে।

ফরাসী ভাষায় — এই, এই, ছেলেটা।

'Prenez garde, prenez garde,'\* মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না বলে চললেন। য্বকটি বলল, 'নাও এবার ওকে আদর করো, লেনোচ্কা — ওকে আর নড়তে দিচ্ছি না।'

মেরেটি আবার ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে কড়মড় শব্দ-করা অস্থির ঘোড়াটার কম্পিত নাকটা চাপড়াতে লাগল।

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না চে'চিয়ে বললেন, 'সাবাস! এবারে কিন্তু নেমে পড়ে ভেতরে আস্ন।'

অশ্বারোহী দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়ার মাথাটা ঘ্ররিয়ে জ্বতোর কাঁটাটা দিয়ে তাকে সামান্য খোঁচা মারলেন এবং রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছ্রুটিয়ে উঠোনে চুকলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে চাব্কটা ঘোরাতে ঘোরাতে হল-ঘরের দরজা দিয়ে দৌড়ে বৈঠকখানায় চুকলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্য দরজায় দেখা দিল উনিশ বছরের লম্বা, ছিপছিপে, কাল চুলওলা একটি মেয়ে—মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নার বড় মেয়ে লিজা।

8

যে-য্বকের সঙ্গে এইমাত্র আমরা পাঠকের পরিচয় করালাম তিনি হলেন ভ্যাদিমির নিকোলাইচ পানশিন। তিনি সেণ্ট পিটার্সব্রের বেসামরিক কর্মচারী, স্বরাল্ট মন্থালায়ের বিশেষ কাজে নিযুক্ত। ও... সহরে তিনি এসেছিলেন অস্থায়ী সরকারী কাজে এবং লাটসাহেব জেনারেল জন্মেনবার্গের অধীনে আছেন। পানশিন তাঁর দ্ব সম্পর্কের আত্মীয়। পানশিনের বাবা সারা জীবন কাটিয়েছিলেন সম্প্রান্ত পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে। তিনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অশ্বারোহিবাহিনীর ক্যাপটেন এবং কুখ্যাত জ্রাড়ী। তাঁর চোখ ছিল ঢুল, ঢুল, রেখাজ্বিত মুখ, স্লায়বিক দ্বলতার জন্য ঠোঁট ক্রেকে উঠত। দ্ই রাজধানীর ইংরেজদের ক্লাবগ্রেলায় তিনি হানা দিতেন। ক্রীড়ানিপ্র বলে লোকটার খ্যাতি ছিল, খ্র ভরসা করা যায় না, তবে খাসা ফুর্তিবাজ লোক। নৈপ্র্যু আর দক্ষতা সত্ত্বেও প্রায় সর্বদাই তিনি থাকতেন প্রায় কপদ্কিশ্বা অবস্থায়। তাঁর একমাত্র ছেলের জন্য তিনি নানাভাবে বন্ধক-দেওয়া সামান্য সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। অবশ্য এক দিক

ফরাসী ভাষায় — সাবধান, সাবধান :

দিয়ে তাঁর ছেলের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন: ভ্যাদিমির নিকোলাইচ চমংকার ফরাসী বলতেন, ইংরেজি বলতেন ভালো এবং সামান্য জার্মান। এটাই ছিল তথনকার রীতি: সম্দ্রান্ত লোকরা মনে করতেন ভালো জার্মান বলা আদব-কায়দার বিরোধী: তবে কখন-সখন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোতক করে. দু,'একটা জার্মান বু,লি আওড়ানোটা ছিল আদব-কায়দা দস্তুর, পিটাসবিংগেরি পঢ়ারিসীয় ভাবাপন্ন লোকদের ভাষায় c'est même très chic\*। পনেরো বছর বয়সে ভ্যাদিমির নিকোলাইচ বীনা দ্বিধায় যে-কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বৈঠকখানায় প্রবেশ করতে প্যরতেন হাসিমাথে সেখানে পারতেন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘারে বেডিয়ে ঠিক সময়ে বেরিয়ে আসতে ৷ পার্নাশনের বাবা ছেলের সঙ্গে নানা লোকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। দুই 'রাবারে'র মাঝখানে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে কিংবা সফল 'গ্র্যাণ্ড স্লামে'র পর জুয়ারসিক কোনো হোমরাচোমরার কাছে তাঁর 'ভলোদকা'র\*\* জন্য দু'চার কথা বলবার সুযোগ কখনো হারাতেন না। ভ্যাদিমির নিকোলাইচও নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময় – যেখান থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেছিলেন—নানা সম্প্রান্ত যু,বকের সঙ্গে পরিচয় করেছিলেন এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে নির্মান্ত্রত হতেন। সর্বরই তিনি হতেন স্বাগত: চেহারাটা খুব সম্পর, বেপরোয়া হাবভাব, আমুদে স্বভাব, সর্বদাই ভালো স্বাস্থ্য আর সর্বাক্ছুতে রাজী: উপযুক্ত স্থানে তিনি হতেন বিনয়ী, ইচ্ছে হলে হতেন দুঃসাহসী: চমংকার বন্ধু, un charmant garcon\*\*\* । জীবন তাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। অলপ সময়ের মধ্যেই পানশিন সম্ভ্রান্ত সমাজের গ্রেপ্ত রহস্য জেনে ফেললেন; তার আদব-কায়দার প্রতি তিনি সতিয়ই শ্রদ্ধা দেখাতে পারতেন: তুচ্ছু মৌখিক জিনিস নিয়ে কপট গাস্ভীর্যের সঙ্গে তিনি পারতেন অনর্থক সময় কাটাতে এবং গ্রেব্রুতর ব্যাপার সম্বন্ধে ভান করতেন যেন সেটা নেহাংই তুচ্ছ; চমংকার নাচতে পারতেন তিনি আর বেশভূষা করতেন ইংরেজদের মতো। অলপ দিনের মধ্যেই সেণ্ট পিটার্সবির্গের সবচেয়ে অমায়িক এবং মার্জিত যুবকদের অন্যতম হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন

ফরাসী ভাষায় — ভারি লাগসই, খাসা।

<sup>\*\*</sup> ভ্যাদিমিরের ডাক-নাম।

<sup>👐</sup> ফরাসী ভাষায় — মনোহর তর্ণ।

করেন। বান্তবিকই পার্নাশন ছিলেন অত্যন্ত চালাক, তাঁর বাবার চেয়েও: কিন্ত তা বলে তাঁর মেধাও কম ছিল নাঃ যে-কোনো কাজই তিনি করতে পারতেন: চমৎকার গান গাইতে পারতেন তিনি, আঁকতেন দক্ষতার সঙ্গে, কবিতা রচনা করতেন এবং অভিনয় ভালোই করতেন। তাঁর বয়স মাত্র আঠাশ, কিন্তু ইতিমধ্যেই কাম্মেরজ্ঞকার\* হয়ে বেশ ভালো চার্কার করছিলেন। নিজের উপর, নিজের বৃদ্ধি এবং বিচক্ষণতার উপর পানশিনের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল: তিনি নিজের পথ করে নিয়েছিলেন সাহসে ফুর্তিতে. তুড়ি মেরে: তাঁর জীবন ছিল নিন্দ্রুটক। বয়ন্দ্র এবং তরুণ উভয়ের কাছেই সমান প্রিয় তিনি ছিলেন এবং ভাবতেন মান্য চিনতে পারেন তিনি, বিশেষ করে মেয়েদের: তাদের সাধারণ দুর্বলিতার কথা অবশ্যই তিনি জানতেন। শিল্প সম্বন্ধে আসন্তি থাকায় তিনি এক সহজাত উদ্দীপনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন – এক কল্পনাপ্রবণ ঔৎসকো, এমন কি উল্লাসের ফলে যা বিধিসঙ্গত নয় এমন নানা কাজ তিনি করেছিলেন: যৌবনে তিনি ছিলেন উচ্ছ খ্যল, এমন লোকদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন যারা ছিল ভদ্র সমাজের বাইরে। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর ভাবভঙ্গী ছিল ঢিলেঢালা ধরনের: কিন্তু তাঁর অন্তঃকরণ ছিল নির্বত্তাপ এবং মনে মনে তিনি ছিলেন চতুর। সবচেয়ে হৈ-হল্লা-ফর্তির মধ্যেও যাকিছা ঘটছে সব স্তর্কভাবে লক্ষ্য করত তাঁর বাদামী চোখদটো: এই বেপরোয়া স্বাধীনচেতা যাবক কখনোই কোনো তাঁর আবেগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাসিয়ে দিতে পারতেন না। অবশ্য তাঁর স্বপক্ষেত বলার কথা আছে, কখনোই নিজের সাফল্য নিয়ে তিনি গর্ব করতেন না। ৩... সহরে পে'ছিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোজা মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার বাড়িতে এসে হাজির হয়ে সেটাকে যেন নিজের ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেললেন। তাঁকে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার দার্ব পছন্দ হয়ে গেল।

ঘরের স্বাইকে পানশিন সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলেন, কর্মদ্ন কর্লেন মারিয়া দ্মিলিয়েভ্না ও লিজাভেতা মিখাইলভ্নার সঙ্গে, আলতোভাবে কাঁধ চাপড়ালেন গেদেওনভ্মিকর, তারপর ঘ্রের দাঁড়িয়ে লেনোচ্কার মাথা ধরে তার কপালে এক দিলেন এক চুম্বন।

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না প্রশন করলেন, 'ও-রকম ভয়ঙ্কর ঘোড়ায় চড়তে আপনার ভয় করে না?'

রাজপ্রাসাদের ক্ষমতাপয় কর্মচারী।

'আসলে ওটা খ্ব শান্ত; কিন্তু আমার আসল ভরের কথাটা বলি: সের্গেই পেরোভিচের সঙ্গে হুইস্ট খেলতে ভয় করে; গতকাল বেলেনিংসিনদের বাড়িতে তিনি আমাকে গো-হারান হারিয়েছেন।'

তোয়াজ করে গেদেওনভ্চিক মৃদ্ধ হাসলেন। সেণ্ট পিটার্সবৃগ্ধ থেকে আসা এবং লাটসাহেবের প্রিয়পাত্র এই স্কুন্দর তর্মণ কর্মচারীর অন্তহভাজন হবার চেন্টা করছিলেন তিনি। মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নার সঙ্গে গলপ করার সময় বারবার তিনি পানশিনের আশ্চর্য নানা গ্রেবের উল্লেখ করতে লাগলেন। বললেন, 'বাস্তবিক, এ'কে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই যুবক জীবনের উচ্চ্ উন্টু নানা ক্ষেত্রে কৃতকার্য হচ্ছেন, তিনি আদর্শ কর্মচারী আর একটুও চালিয়াৎ নন।' সত্যি কথা বলতে গেলে সেন্ট পিটার্সব্রগেও পানশিন এক স্কুন্ফ কর্মচারী হিসেবে বিবেচিত হতেন: অসাধারণ কাজ করতে পারতেন তিনি; নিজের কাজের কথা তিনি বলতেন নিতান্ত সহজভাবে উচ্চ সমাজের লোকদের মতো, যাঁরা নিজেদের পরিশ্রমের উপর বিশেষ গ্রেম্ব আরোপ করেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন 'দক্ষ আজ্ঞাপালক'। উপরিওলারা এ-ধরনের অধীনন্থ কর্মচারী পছন্দ করেন; তাঁর নিজের এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে, ইচ্ছে করলে যথাসময়ে তিনি মন্তিবের পদ পাবেন।

গোদেওনভ্দিক বললেন, 'মশাই, আপনি বলছেন যে আপনাকে আমি গো-হারান হারিয়েছি। কিন্তু সেদিন আমার কাছ থেকে কে বারো র্বল জিতেছিল শুনি? আর তাছাড়া...'

'আপনি ভারি শয়তান, মশাই,' বাধা দিয়ে পানশিন বললেন সদয় অথচ ঘ্ণামেশানো বেপরোয়াভাবে, তারপর তাঁর দিক থেকে ফিরে লিজার কাছে গেলেন।

তিনি বলতে শ্রের্ করলেন, ''ওবেরন'-এর বাজনার প্রস্তাবনাটি আমি পাই নি। তাঁর কাছে সব ক্ল্যাসিক্যাল বাজনা আছে বলে বেলেনিংসিনা শ্র্ধ্র্ বড়াই-ই করেছিলেন—আসলে তাঁর কাছে পোল্ফা আর ওয়াল্জ ছাড়া আর কিছ্ব নেই। যাই হোক, মন্ফোতে আমি লিখেছি। এক সপ্তাহের মধ্যেই আপনি প্রস্তাবনাটি পাবেন। ভালো কথা,' তিনি বলে চললেন, 'গতকাল আমি নিজে একটি গান রচনা করেছি, তার কথাগ্লোও আমার। আপনি কি শ্রনবেন? আমি জানি না কেমন হয়েছে; বেলেনিংসিনা বলছিলেন 'ভালো হয়েছে'। কিস্তু তাঁর মতামতের বিশেষ কোনো দাম নেই। আপনার কেমন লাগে জানতে চাই। তবে আশা করি সেটা পরে হবে…'

মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বাধা দিয়ে উঠলেন, 'পরে কেন? এখনই শোনা যাক না।'

'আপনাদের যা ইচ্ছে,' মধ্বর আনন্দোভজ্বল হাসি হেসে পার্নাশন উত্তর দিলেন। যে-রকম অকস্মাৎ সে হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠেছিল সে-রকম অকস্মাৎই সেটা মিলিয়ে গেল। হাঁটু দিয়ে টুলটা ঠেলে পিয়ানোর কাছে তিনি বসলেন, তারপর কয়েকবার টুং-টাং করে কথাগন্নে পরিষ্কার উচ্চারণ করে গাইতে শ্ব্র করলেন:

> কাঁদ্দেন উইলো-ঢাকা উপত্যকার উপর উঠেছে চাঁদ মেথের ভিতর দিয়ে সে ঝলমল করছে; আকাশ থেকে তার যাদ্য-রশ্মি দিয়ে শাসন করছে সে সম্প্রের লবণাক্ত ঢেউদের।

হে আমার প্রেমিকা, তুমি হলে সেই চাঁদ,
আমার হৃদরের জায়ারের মধ্যে তোলো আলোড়ন —
আলোড়ন তোলো সেখানকার অসীম সম্দে;
তোমার সঙ্গে সার মিলিয়ে
এই সম্দ্রে আনন্দ-বেদনার জায়ার-ভাটা আসে,
সেখনে অপেক্ষা করে রয়েছে চড়া।

আমার হৃদয় চাইছে তোমাকে, তোমার জন্যে করছে বিলাপ প্রেমের আবেগে আমি মৃ্ছা যাই, কিন্তু তোমাকে দেখতে পারছি শাস্ত আর প্রসন্নভাবে থাকতে ঐ সুন্দরী চাঁদের মতো।

দ্বিতীয় কবিতাটি পানশিন বিশেষ জোর আর আবেগ দিয়ে গাইলেন; যন্তের বিক্ষর শব্দ সমুদ্রের চেউয়ের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। 'প্রেমের আবেগে আমি মুছা বাই' কথাগ্লির পর তিনি মূদ্র দীর্ঘাস ফেললেন, দুফি করলেন আনত আর তাঁর গলাটা নামিয়ে আনলেন— morendo\*। শেষ করবার পর স্বরের প্রশংসা করল লিজা। মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বললেন, 'চমংকার!' এবং গেদেওনভ্সিক এমন কি চে'চিয়ে উঠলেন, 'আশ্চর্য স্করের!

<sup>\*</sup> ইতালীয় ভাষায় — স্বর মৃদু থেকে মৃদুতের করে মিলিয়ে দিয়ে ৷

স্র আর কথা দুই-ই আশ্চর্য স্কুদর!..' গায়কের দিকে শিশ্বস্কুলভ প্রদ্ধাভয় মেশানো চোখে লেনোচ্কা তাকাতে লাগল। এক কথায়, সবাই এই তর্ণ শিল্পীর রচনাটি শ্বনে খুব খুশি হলেন। কিন্তু বৈঠকখানার দরজার কাছে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে ছিলেন। স্পণ্টতই সবে তিনি এসেছেন। তাঁর বিষয় মুখ ও কাঁধের ভঙ্গী থেকে বোঝা যায় যে পার্নশিনের সঙ্গীত স্কুদর হলেও তাথেকে তিনি একেবারেই আনন্দ পান নি। একটা শস্তা র্মাল দিয়ে তাঁর ব্রটের উপরকার ধ্লো ঝাড়তে গিয়ে অকস্মাৎ তাঁর ভ্রু ক্রেচকে উঠল। বিষয়ভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে তিনি তাঁর ক্রেলা শরীরকে আরো ক্রেলা করে ধীরে ধীরে বিঠকখানায় তুকলেন।

'আরে! ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, নমস্কার!' বলে পানশিন চিৎকার করে সবাইকার আগে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। 'আপনি যে এখানে আছেন সে-কথা আমি জানতাম না — আপনার সামনে গান গাইবার দ্বঃসাহস আমার কথনোই হত না। আমি জানি, হালকা গান আপনি পছন্দ করেন না।'

'আমি ওটা শ্বিন নি,' নবাগত খ্ব খারাপ র্শ ভাষার বললেন। তারপর উপস্থিত সবাইকে ঝ্রেক পড়ে অভিবাদন করে ঘরের মাঝখানে অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন, 'ম'সিয়ে লেম্', আপনি তো লিজাকে গান শেখাতে এসেছেন, তাই না?'

'না, লিজাফেত্ মিখাইলভ্নাকে নয়, ইয়েলেন্ মিখাইলভ্নাকে।' 'বেশ। লেনোচ্কা, ম'সিয়ে লেমের সঙ্গে ওপরে যাও।'

বৃদ্ধ ছোটো মেয়েটির পিছন পিছন যাবার উপক্রম করতেই পার্নাশন পথ আগলে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, শেখানো শেষ হলে চলে যাবেন না। লিজাভেতা মিখাইলভ্না ও আমি বিটোফেনের একটা সোনাটা বাজাব।' বৃদ্ধ বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। পানশিন ভুল উচ্চারণ করে জার্মান ভাষায় বলে চললেন:

'আপনি যে ধর্মমূলক কাণ্টাটাটি\* লিজাভেতা মিথাইলভ্নাকে উৎসর্গ করেছেন সোট তিনি আমাকে দেখিয়েছেন—চমৎকার জিনিস! দয়া করে ভাববেন না যে আমি গম্ভীর সঙ্গীতের রস গ্রহণ করতে অসমর্থ। একেবারেই তার উলটো: মাঝেমাঝে একঘেয়ে, কিন্তু ভারি প্রয়োজনীয়।'

গান্তীর্যম্লক সঙ্গীত, মাঝেমাঝে কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি উৎসগাঁকৃত।

ব্দ্ধের কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল। আড়চোথে লিজার দিকে তাকিয়ে দ্রতপদে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পানশিনকে আবার তাঁর গানেটা গাইতে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না অন্রোধ করলেন; তিনি কিন্তু বিনীতভাবে বললেন, যে পশ্ডিত জার্মান ভদ্রলাকের কানে যন্ত্রণা দিতে তিনি চান না। তার পরিবর্তে লিজাকে তিনি বললেন বিটোফেনের সোনাটা বাজাতে সাহায্য করবেন বলে। সে-কথা শ্নেন মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না দীর্ঘাস ফেলে গেদেওনভ্ন্কিকে বললেন তাঁর সঙ্গে বাগানে বেড়াতে। তিনি বললেন, 'আমার ইচ্ছে আলোচনাটা চালিয়ে যেতে। বেচারা ফেদিয়া সন্বন্ধে আপনার উপদেশ চাই।' গেদেওনভ্ন্কি কৃরিম হাসি হেসে, ঝ্রুকে অভিবাদন করে দ্ব' আঙ্বল দিয়ে তাঁর টুপিটা তুলে নিলেন। সেটার কানায় সাবধানে ভাঁজ-করা তাঁর দন্তানজোড়াটা ছিল। তারপর তিনি মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার পিছন পিছন ঘরের বাইরে চলে গেলেন। শ্রেম্ পানশিন আর লিজা রইলেন থরের মধ্যে। লিজা সোনাটাটা বার করে খ্লে ধরল; নিঃশব্দে বসল তারা পিয়ানোটার কাছে। উপর থেকে অন্পন্ট বাজনার শব্দ শোনা যেতে লাগল, বাচ্চা লেনোচ্কা অপটু আঙ্বলে বাজনা অভ্যেস করছে।

¢

দরিদ্র সঙ্গীতজ্ঞদের পরিবারে ক্রিস্টোফার থিওডর গোট্লিব লেম্
১৭৮৬-তে কিংডম অব স্যাক্সনিতে হেম্নিংস সহরে জন্মেছিলেন। তাঁর
বাবা বাজাতেন ফরাসী শিঙা, মা বাজাতেন হার্পা। মাত্র যখন তাঁর চার
বছর বয়স, তিনি তখন তিনটি বিভিন্ন যন্দ্র বাজানো অভ্যেস করতেন। আট
বছর বয়সে তিনি পিতামাতাকে হারান এবং দশ বছরে তাঁর বিদ্যার সাহাস্যে
তিনি রুজি রোজগার করতে শ্রু করেন। বহুকাল ধরে তিনি পর্যটকের
জীবন যাপন করেন, যেখানে পারতেন বাজাতেন—সরাইখানায়, মেলায়,
চাষীদের বিয়েবাড়িতে আর নাচের আসরে; অবশেষে তিনি এক অকেম্ট্রা
দলে ভিড়ে পড়েন। সেখানে ক্রমশ উন্নতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত
পরিচালকের পদ পান। বাজিয়ে হিসেবে তিনি মোটেই ভালো ছিলেন না,
কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর পাকা জ্ঞান ছিল। সাতাশ বছর বয়সে তিনি
রাশিয়ায় চলে আসেন। এক অতি সম্প্রান্ত ভদ্রলোক তাঁকে নিমন্ত্রণ

কর্মোছলেন। তিনি নিজে সঙ্গীত বরদাস্ত করতে পারতেন না, কিন্তু বাইরের ঠাট বজার রাখার জন্য তিনি এক অকেন্দ্রী দল রেখেছিলেন। তাঁর কাছে অকে স্টার ডিরেক্টার হিসেবে লেম্ সাত বছর ছিলেন। তাঁর সঙ্গ যখন তিনি ছাড়লেন তখন নিজের কপর্দকিশূন্য অবস্থা। উক্ত ভদ্রলোক দেউলিয়া হয়ে যান। লেম্কে তিনি এক হ্রান্ড দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাও দিতে অস্বীকার করেন—এক কথায়, লেম্কে তিনি কানাকড়িও দেন নি। লেম্কে সবাই পরামর্শ দিল রাশিয়া পরিত্যাগ করার: কিন্তু রাশিয়া থেকে ভিক্ষকের মতো দেশে ফিরতে তিনি চাইলেন না: সেই বিখ্যাত রাশিয়া থেকে, যেটা হল শিল্পীদের স্বর্গ। স্থির করলেন, সেখানে থেকে নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করবেন। কুডি বছর ধরে এই বেচারা জার্মান তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা করে চলেছেন: নানা সম্প্রান্ত পরিবারের কাছে তিনি থেকেছেন, মস্কো এবং নানা প্রাদেশিক সহরে তিনি বাস করেছেন, ভোগ করেছেন দারিদ্রা, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে করেছেন লড়াই। কিন্তু তাঁর সব দৃঃখ-দৃদ শার মধ্যেও নিজের দেশে ফিরে যাবার কথাটা কখনো তিনি ভোলেন নি। শুধু ওই কল্পনার জন্যই সবকিছা, তিনি সহ্য করেছিলেন। কিন্তু জীবনের এই সর্বশেষ ও সর্বপ্রথম স্থ তিনি ভাগ্যের কাছ থেকে পান নি: পণ্ডাশ বছর বয়সে, অসময়ে রুগ্ন ও অসমর্থ হয়ে পড়ে ও... সহরে তিনি একেবারে অসহায় অবস্থার মধ্যে পডলেন। সেইখানেই তিনি থেকে গেলেন বরাবরের জন্য। রাশিয়া পরিত্যাগ করার সব আশাই তিনি জলাঞ্জলি দিলেন। রাশিয়াকে তিনি তখন ঘ্ণা করলেন। শিক্ষাদান করে তিনি কোনো রকমে বে'চে থাকবার চেন্টা করতে লাগলেন। লেমের চেহারাটা দেখতে স্কুনর নয়। চেহারাটা বে'টে আর কু'জো, কাঁধগুলো বাঁক্য আর পেটটা ঢুকে গেছে, পাগুলো বড় বড়, পায়ের চেটোগুলো চ্যাপ্টা আর নীল শিরা বার-করা লাল হাতদ্টোর কড়া-পড়া আড়ম্ব আঙ্বলগ্বলোর ডগায় নীলচে সাদা নখ; রেখাজ্কিত তাঁর মুখ, গাল বসা আর ঠোঁটদুটো শক্ত করে বোজা। এই ঠোঁটদুটোকে ক্রমাগত তিনি সংকৃচিত করতেন ও কামড়াতেন। এগ্রলো তাঁর প্রকৃতিগত দ্বল্প-ভাষিতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রায় ভয়াবহ এক প্রতিক্রিয়া স্বাণ্টি করত। তাঁর পাকা চুলগালো এলোমেলোভাবে গোছা গোছা হয়ে পড়ত নীচু কপালটার উপর, তাঁর ছোটো ছোটো স্থির চোখগ্রলো জবলত যেন নিভে-আসা কয়লার টুকরোর মতো। হাঁটতেন অতি কচ্টে ধীরে ধীরে, প্রতি পদক্ষেপে তাঁর ভারি শরীরটা সামনে বাংকে পড়ত। তাঁর কয়েকটা ভাবভঙ্গী দেখলে মনে হত যেন থাঁচায় বন্ধ এক বুড়ো প্যাঁচা পালক খটেতে খটেতে টের পেয়েছে যে লোকে তাকে লক্ষ্য করছে, আর তাই সে তার বড় বড় ভীরু তন্দ্রালা, হলদে চোখ মেলে অসহায়ভাবে চেয়ে আছে। এক গভীর যন্ত্রণাদায়ক দৃঃখ এই হতভাগ্য সঙ্গীতজ্ঞর উপর এক অনপনেয় ছাপ রেখে গেছে, তাঁর এমনিতেই কুৎসিত চেহারাটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রথম দর্শনের ধারণার দারা যাঁরা প্রভাবান্বিত হন না, তাঁরা এই অর্ধ-বিধন্ত মানুষ্টির ভিতর ভালো, সং এবং অসামান্য কিছু, একটার আভাস পেতেন ৷ তিনি ছিলেন বাথা এবং হেন্ডেলের ভক্ত ও তাঁর বিদ্যায় স্কুদক্ষ। তাঁর কণ্পনাশক্তি ছিল প্রথর, আর জার্মান জাতিস,লভ ছিল তাঁর মানসিক শক্তি। কে জানে, যদি জীবনের ধারা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হত, তাহলে, লেম হয়তো তাঁর দেশের বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতাদের সমপর্যায়ে পড়তেন। কিন্তু তাঁর জন্মলগ্রে কোনো শহুভ নক্ষরের প্রভাব ছিল না! বয়সকালে তিনি প্রচুর সঙ্গীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি রচনাকেও প্রকাশিত হতে তিনি দেখেন নি। ঠিকভাবে তিনি বৈষয়িক ব্যাপার পরিচালনা করতে পারতেন না, উপযুক্ত স্থানে করতে পারতেন না তোষামোদ, এবং উপযুক্ত মুহূতে হতে পারতেন না তৎপর। একদা, বহুকাল আগে তাঁর এক ভক্ত ও বন্ধ, — তিনিও জার্মান ও দরিদ্র — নিজের খরচে তাঁর দ্বটি সোনাটা প্রকাশিত করেছিলেন। কিন্তু গানের দোকানের ভাকে পরেরা সংস্করণটাই ত্যেলা ছিল। বিস্মৃতি তাদের গ্রাস করেছিল, কেউ যেন রাতারাতি তাদের ফেলে দিয়েছিল নদীতে। অবশেষে লেম্ নিজেকে ভাগ্যের হাতে সমপূর্ণ করেছিলেন। বয়সও তাঁর বেডে উঠেছিল। তাঁর হাতের মতোই তাঁর মন উদাস এবং অসাড় হয়ে পড়েছিল। ও... সহরে কালিতিনদের বাড়ির কাছাকাছি ছোট একটি বাডিতে তিনি একলা থাকতেন এক বৃদ্ধা রাঁধ্যনির সঙ্গে। তাকে তিনি অন্যথাশ্রম থেকে এনেছিলেন (বিয়ে তিনি কথনও করেন নি)। পারে হে'টে তিনি দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতেন, বাইবেল, প্রোটেস্টাণ্ট স্তোত্র অথবা শ্লেগেল-অন্দিত শেক্সপিয়রের তর্জমা পড়তেন। বহুকাল ধরে কোনো সঙ্গীত তিনি রচনা করেন নি। কিন্তু স্পণ্টতই তাঁর সবচেয়ে ভালো ছাত্রী লিজা তাঁকে তাঁর নিশ্চেষ্টতা থেকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল। পানশিন যে-কাণ্টাটার উল্লেখ করেছিলেন সেটা তিনি রচনা করেছিলেন লিজার জন্য। এই কান্টাটার কথাগালি তিনি ধার করেছিলেন তাঁর ধর্ম সঙ্গীতের বই থেকে, তার সঙ্গে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা যোগ করেছিলেন। দুর্টি গায়ক-দলের জন্য সোট রচিত হর্মোছল — একটি গায়ক-দল সুখী লোকদের, আর

একটি অস্থা লোকদের। শেষাংশে এই দুটি গায়ক-দল প্রস্পর যুক্ত হয়ে একসঙ্গে গেয়ে উঠেছে এই কথা বলে: 'হে দয়াল, প্রভু, পাপীদের তুমি ক্ষমা কোরো এবং আমাদের উদ্ধার কোরো মন্দ চিন্তা এবং পাথিব আকাংক্ষা থেকে।' উক্ত বইয়ের নামাজ্বিত প্রথম পাতায়, সযত্নে এবং সান্দের করে এই কথাগুলি লেখা ছিল: 'শুধু ধার্মিকরাই হলেন সং লোক। ধর্মমালক কাণ্টাটা। আমার প্রিয় ছাত্রী কুমারী ইয়েলিজাভেতা কালিতিনার জন্য রচিত ও তাকে উৎসর্গ করেছে তার শিক্ষক, ক্র. থ. গ. লেম্'। 'শুধু ধার্মিকরাই হলেন সং লোক' এবং 'ইয়েলিজাভেতা কালিতিনা'— এই কথাগুলি বৃত্তাকার রশিমর মধ্যে লেখা ছিল। তলায় এই কথাগুলি জুড়ে দেওয় হয়েছিল: 'শুধু আপনারই জন্য, für Sie allein '। এ-কারণেই লেম্ আরক্ত হয়ে উঠে ভর্ৎপনার দ্ভিতিত লিজার দিকে তাকিয়েছিলেন। তার সামনে পানশিন যথন তার কাণ্টাটার উল্লেখ করেছিলেন তথন তিনি অত্যন্ত আহত হয়েছিলন।

Ŀ

পানশিন জোরে এবং দ্টেতার সঙ্গে সোনাটার প্রথম স্বগ্রনি বাজালেন (তিনি সঙ্গত করেছিলেন), লিজা কিন্তু আরম্ভ করে নি। তিনি বাজনা থামিয়ে লিজার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের উপর নিবদ্ধ লিজার দ্থিটতে বিরক্তি ফুটে উঠেছিল; ঠোঁটে হাসি নেই, মুখের ভাব কঠিন, প্রায় বিষয়। পানশিন প্রশ্ন করলেন, 'হল কী?'

লিজা বলল, 'কেন আপনি কথা রাখেন নি? ক্রিস্তোফার ফিওদরিচের কাণ্টাটা আপনাকে এই চুক্তিতে দেখিয়েছিলাম যে সেটি সম্বন্ধে কোনো কথা আপনি তাঁকে বলবেন না।'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, আমি দ্রগিত। কথাগালে মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেছে।'

'ওঁকে আপনি গভীর দ্বঃখ দিয়েছেন, আমাকেও। এখন আমাকেও আর তিনি বিশ্বাস করবেন না।'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, নিজেকে আমি সামলাতে পারি নি। ছোটবেলা থেকেই জার্মানদের আমি দেখতে পারি না। পেছনে লাগবার জন্যে সব সময়েই আমার মন উসখ্য করে।' 'ভ্যাদিমির নিকোলাইচ, এ-ধরনের কথা কী করে বলতে পারলেন! এই জার্মান ভদ্মলোক গরিব। সংসারে তাঁর কেউ নেই, ভারি অস্থী মান্ষ — তাঁর জন্যে আপনার দ্বংখ হয় না? তাঁর পেছনে লাগতে আপনার ইচ্ছে করে?'

পানশিনকে লভিজত বলে মনে হল।

তিনি বললেন, 'আপনার কথাই ঠিক, লিজাভেতা মিখাইলভ্না। এটা আমার চিরকালের গোঁয়ার্ভুমি। না, প্রতিবাদ করবেন না; আমি নিজেই এ-কথাটা জানি। অবিবেচকের মতো কাজ করায় আমার প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। এজন্যেই লোকে আমাকে বলে প্রার্থপর।'

পানশিন থামলেন। যে-কোনো বিষয়েই কথাবার্তা শ্বর্ব কর্ন না কেন, সচরাচর নিজের কথায় এসে তিনি থামেন। আর এটা তাঁর বেলায় হত কেমন যেন মধ্বর ও কোমল, অকপট—যেন নিজের মনেই বলছেন।

তিনি বলে চললেন, 'আপনাদের বাড়ির কথাই ধর্ন না কেন। আপনার মা অবশ্য আমাকে পছন্দ করেন, বাস্তবিক তিনি ভারি স্লেহময়ী; আপনি... আমি অবশ্য জানিনা আমার সন্বন্ধে আপনি কী ভাবেন; আর আপনার পিসী তো আমাকে সহ্য করতেই পারেন না। সম্ভবত আমার কোনো অবিবেচক বাচালতায় তিনি চটেছেন। তিনি আমাকে পছন্দ করেন না তাই না?'

এক মৃহত্ত ইতন্তত করে লিজা দ্বীকার করল, 'না, তিনি পছন্দ করেন না।'

পিয়ানোর চাবিগ<sup>ু</sup>লোর উপর পানশিন দ্রুত হাত বোলালেন। তাঁর ঠোঁটে অস্পন্ট বিদ্রুপের হাসি খেলে গেল।

তিনি বললেন, 'আর আপনি? আপনিও কি আমাকে স্বার্থপির বলে মনে করেন?'

লিজা উত্তর দিল, 'আপনাকে আমি খ্ব কমই চিনি। তাহলেও আপনাকে দ্বার্থপর বলে আমার মনে হয় নাঃ উল্টে, বরণ্ড আপনার কাছে আমার ক্তক্ত হওয়া উচিত...'

'আমি জানি, আপনি কী বলতে যাচ্ছেন আমি জানি,' আর একবার চাবিগ্রলোর উপর হাত ব্লিয়ে পানিশন বাধা দিয়ে উঠলেন। 'প্ররলিপি, অন্য যে-সব বই আপনাকে আমি দিয়ে থাকি, আপনার অ্যালবামে যে-সব বাজে ছবি এ'কে দিই, ইত্যাদি, ইত্যাদির জন্যে। ও-সব করা সত্ত্বেও আমি কিন্তু প্রার্থপির হতে পারি। আশা করি, আমাকে দেখে আপনি বিরক্ত হন না কিংবা আমাকে খারাপ লোক বলেও আপনার মনে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো আপনি ভাবেন যে আমি সেই যে বলে না—বন্ধ, কিংবা বাবাকেও ঠাট্রা করতে ছাভি না।'

লিজা বলল, 'উ'চু সমাজের সব লোকদেরই মতো আপনি অমনোযোগী আর ভূলো স্বভাবের। এছাড়া আর কিছু নয়।'

পানশিন সামান্য ল্রু কুঞ্চিত করলেন।

তিনি বললেন, 'যাক, আমাকে নিয়ে আলোচনাটা থামানো যাক। আসন্ন, সোনাটাটা শ্রুর্ করি। অবশ্য, আপনাকে একটা কথা জিগ্গেস করতে ইচ্ছে করে,' স্বরলিপি রাখার স্ট্যান্ডের উপরকার স্বরলিপির বইয়ের পাতাগ্রলো মস্ণ করতে করতে তিনি বললেন, 'আপনার যা খ্রিশ তাই আমাকে আপনি ভাব্ন, এমন কি স্বার্থপিরও বলতে পারেন—তাই বল্ন! আমাকে কিন্তু উচ্ছু সমাজের জীব বলে ভাববেন না। ওই খেতাবটা বিশ্রী... Anch'io sono pittore\* । আমি একজন শিল্পীও বটি, হয়তো বাজে শিল্পী, আর আমি যে বাজে শিল্পী সে-কথাটা এখনই আপনার কাছে প্রমাণ করব। আস্বুন, শ্রুর্ করা যাক।'

লিজা বলল, 'হ্যাঁ, শ্রুর, করা যাক।'

প্রথম adagio\*\* মন্দ উৎরোল না, যদিও পানিশন প্রায়ই ভুল করছিলেন। তাঁর নিজের রচনা এবং নিজের অভ্যস্ত সঙ্গীত তিনি চমংকার বাজাতে পারেন, কিন্তু স্বর্রালিপি দেখে সঙ্গীত তিনি ভালো বাজাতে পারেন না। সোনাটার দ্বিতীয় অংশটি—বেশ দ্বত তালের allegro\*\*\*— একেবারে বাজে হল। বিংশ মাত্রায়, পানিশন, যিনি ছিলেন দ্ব' মাত্রা পিছনে, বাজনা থামিয়ে, হেসেনিজের চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিলেন।

তিনি চে'চিয়ে বললেন, 'কোনো লাভ নেই! আজ বাজাতে পারছি না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, লেম শুনতে পান নি। শুনলে তিনি মুর্ছা যেতেন।'

লিজা উঠে পড়ে, পিয়ানোটা বন্ধ করে পানশিনের দিকে ফিরল। প্রশন করল, 'কী করা যায় এবার?'

'প্রশনটা ঠিক আপনারই মতো! আপনি এক মুহূ্র্ত'ও হাত গ্রুটিয়ে বসে থাকতে পারেন না। ভালো কথা, যদি ইচ্ছে করেন তাহলে আলো যতক্ষণ

ইতালীয় ভাষায় — আমিও শিল্পী।

 <sup>\*\*</sup> বিলম্বিত তালের অংশ।

<sup>\*\*\*</sup> দুত তাল।

আছে ততক্ষণ থানিক আঁকা যাক। হয়তো শিলেপর অন্য অধিষ্ঠান্ত্রী দেবী—
অঞ্চনবিদ্যার অধিষ্ঠান্ত্রী দেবী—তাঁর নামটা যেন কী? মনে পড়ছে না...
হয়তো আমার ওপর বেশী প্রসন্ন হবেন। আপনার অ্যালবামটা কোথায়?
যদি ভূল না হয়ে থাকে, তাহলে মনে হচ্ছে আমার সেই প্রাকৃতিক দ্শোর
ছবিটা শেষ হয় নি।

অ্যালবামটা আনতে নিজা পাশের ঘরে গেল। আর একা পড়ে পানশিন পকেট থেকে একটা ক্যামব্রিকের রুমাল বার করে, নখগুলো ঘষে সামান্য ভ্রু ক্তিকে নিজের হাতগুলো দেখতে লাগলেন। হাতদুটো তাঁর ফরসা আর ভারি স্করে। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে একটি সোনার পে'চালো আংটি। লিজা ফিরে এল। জানালার পাশে পানশিন বসে অ্যালবামটা খুললেন।

বললেন, 'আরে! আপনি তাহলে আমার প্রাকৃতিক দ্রেশ্যর ছবিটা নকল করতে শ্রু করেছেন — খ্রু ভালো কথা। বাস্ত্রবিক, খ্রু ভালো কথা! শ্রুধ্ এইখানটায় — আমাকে একটা পেন্সিল এগিয়ে দিন — ছায়ার অংশগ্রুলো যথেষ্ট গঢ়ে হয় নি। এদিকে দেখনুন।'

পার্নাশন তারপর তাড়াতাড়ি বার কয়েক দীর্ঘ রেখা টানলেন। চিরকালই তিনি একটিই প্রাকৃতিক দৃশ্য এ'কে থাকেন: সামনের অংশে ইতন্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বড় বড় গাছ, পিছনে এক টুকরো মাঠ আর দিগন্তের কাছে খাজ-কাটা পাহাড়। তাঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে লিজা লক্ষ্য করে চলল।

মাথাটা প্রথমে ডাইনে পরে বাঁরে বেণিকয়ে পানশিন বললেন, 'আঁকবার বেলায় যেমন, জীবনের বেলাতেও তাই — প্রথম কথা হল, একটা লঘ্তা আর দপর্যা।'

ঠিক সেই মুহুতে লেম্ ঘরে প্রবেশ করলেন, এবং আড়ণ্টভাবে ঝুকে পড়ে অভিবাদন করে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলেন; পানশিন কিন্তু অ্যালবাম আর পেশ্সিলটা এক পাশে ছুড়ে ফেলে তাঁর পথ রোধ করে দাঁডালেন।

'কোথার যাচ্ছেন ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ? চায়ের জন্যে থাকবেন না?' লেম্ নীরস কপ্ঠে বললেন, 'বাড়ি চলি, মাথা ব্যথা করছে।'

'আরে, সে কী কথা — থেকে খান। শেক্সপিয়র সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।'

বৃদ্ধ আবার বললেন, 'আমার মাথা ব্যথা করছে।' এক হাত দিয়ে তাঁকে সাদরে জড়িয়ে, মিন্টি হেসে পানশিন বলে চললেন, 'এখানে আপনার সাহায্য না নিয়ে আমরা বিটোফেনের সোনাটা শ্রুর করেছিলাম, কিন্তু একেবারেই বাজাতে পারি নি। বিশ্বাস করবেন কি, পর পর দুর্নিট স্কুরও আমি নির্ভুলজ্জবে বাজাতে পারি নি।'

'আপনি সেই গানাটা ফিন্ করে তো আচ্ছা হোবে,' বিদুপে করে বলে পানশিনের হাতটা সরিয়ে তিনি চলে গেলেন।

তাঁর পিছন পিছন ছ্বটল লিজা। গাড়ি-বারান্দার তলায় তাঁকে সে ধরে ফেলল।

'আমার দোষ, ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ,' তাঁর সঙ্গে উঠোনের সব্দুজ ঘাসে-ঢাকা জমি পেরিয়ে ফটকের দিকে চলতে চলতে সে জার্মান ভাষায় বলতে লাগল, 'দয়া করে ক্ষমা কর্মন।'

লেম কোনো উত্তর দিলেন না।

'আপনার কাণ্টাটা ভ্যাদিমির নিকোলাইচকে আমি দেখিয়েছিলাম; আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে তিনি ওটার কদর করবেন — আর বাস্তবিকই তাঁর খ্ব ভালো লেগেছে।'

লেম্ থামলেন।

'না, না, আমি কিছু মনে করি নি,' রুশ ভাষার তিনি বললেন। তারপর তাঁর মাতৃভাষার তিনি যোগ করে দিলেন, 'কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারেন না। এটা আপনি ধরতে পারেন না? ওঁর জ্ঞান নেহাৎই ভাসা-ভাসা — তার বেশী কিছু নয়!'

লিজা প্রতিবাদ করে বলল, 'ওঁর প্রতি আপনি অবিচার করছেন। উনি স্ববিকছা বোঝেন আর প্রায় স্ববিকছাই নিজে করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে সমন্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর, হালকা ধরনের, থেলো কাজ। লোকে সে-ধরনের জিনিস পছন্দ করে, তাঁকেও করে পছন্দ, আর নিজেও তিনি এতে থামি — অতএব সর্বাকছ্মই ঠিক আছে। আমি রাগ করি নি। ওই কাণ্টাটা আর আমি — দ্বজনেই আমরা বোকা ব্বড়ো। আমি সামান্য লিজ্জিত হরেছি, কিন্তু তাতে কিছ্ম যায়-আসে না।'

লিজা আবার নীচু স্বরে বলল, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'থাক, থাক, ও কিছু না,' আবার তিনি রুশ ভাষায় বললেন; 'আপনি ভালো মেয়ে... কিন্তু এদিকে কে যেন আসছেন। চলি! আপনি খুব ভালো মেয়ে।' লেম্ ফটকের দিকে দুতে পা চালালেন। সেখান দিয়ে প্রবেশ করলেন এক অচেনা ভদ্রলোক। তাঁর গায়ে ধ্সর রঙের কোট, মাথায় চওড়া-কিনারওলা খড়ের টুপি। তাঁকে ভদুভাবে ঝ্কে অভিবাদন করে (সর্বদাই তিনি অচেনা লোকদের অভিবাদন করে থাকেন; পথে পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে তিনি ম্থ ফিরিয়ে নেন—এটাই তাঁর স্বভাব), লেম্ বেরিয়ে গিয়ে বেড়ার আড়ালে অদৃশ্য হলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকটি লেমের পশ্চাৎ-অপসারী ম্তির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে লিজাকে ভালো করে দেখলেন, তারপর তার কাছে সোজা এগিয়ে এলেন।

## q

নিজের টুপিটা খুলে তিনি বললেন, 'আমাকে আপনি চিনতে পারছেন না। কিন্তু আট বছর আগে দেখা সত্ত্বেও আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি। তথন আপনি ছিলেন একেবারে বাচ্চা। আমার নাম লাভরেংস্কি। আপনার মা বাডিতে আছেন? তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে পারি কি?'

লিজা বলল, 'আপনাকে দেখে মা খ্র খ্নিং হবেন। আপনার পেণছবার খবর তিনি শ্নেছেন।'

গাড়ি-বারান্দার সি'ড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে লাভরেংস্কি বললেন, 'আপনার নাম বোধ হয় ইয়েলিজাভেতা, তাই না?'

'शाँ।'

'আপনার কথা খ্ব ভালো মনে আছে। এমন কি তখনো আপনার ম্খটা এমন ছিল, লোকে যা সহজে ভোলে না। আপনার জন্যে আমি মিণ্টি নিয়ে আসতাম।'

আরক্ত হয়ে উঠে লিজা মনে মনে ভাবল: কী অন্তুত লোক! হল-ঘরে লাভরেংশ্বিক মুহ্ুতের জন্য থামলেন। লিজা গেলা বৈঠকথানায়। সেখানথেকে পার্নাশনের হাসি আর কথা ভেসে আসছিল। তিনি সহরের একটা গ্রুব মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না ও গেদেওনভ্শ্বিকে বলছিলেন। ইতিমধ্যেই শেষোক্ত বাক্তিরা বাগান থেকে বেড়িয়ে ফিরেছিলেন। পার্নাশন নিজের গল্পে নিজেই উচ্চ শ্বরে হাসছিলেন। লাভরেংশ্বির নাম শ্বনে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না ঘাবড়ে উঠে, ফ্যাকাশে হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

অবসন্ন, প্রায় ধরা-গলায় তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'কেমন আছেন, ভাই! আপনাকে দেখে ভারি খ্লি হয়েছি!'

তাঁর হাতে বন্ধত্বপূর্ণ চাপ দিয়ে লাভরেণ্ড্রিক বললেন, 'আপনি কেমন আছেন, দিদি! সময় কেমন কাটছে?'

'বস্ন, বস্ন! ফিওদর ইতানিচ। আমি ভারি খ্রিশ হয়েছি। প্রথমত আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই, লিজা...'

লাভরেংম্কি বাধা দিয়ে বললেন, 'লিজাভেতা মিখাইলভ্নার কাছে ইতিমধ্যেই আমি নিজের পরিচয় দিয়েছি।'

'ম'সিয়ে পানশিন... সেগেই পেরোভিচ গেদেওনভ্স্কি... বস্ন, বস্ন! তাহলে এখানে আপনি ফিরে এলেন। বাস্তবিকই, নিজের চোথকে বিশ্বাস করতে পার্ছি না! কেমন আছেন?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ভালোই আছি। আর বলতে নেই, আপনাকেও বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। এই আট বছর কেটে গেলেও আপনার চেহারা বিশেষ কিছু বদলায় নি।'

চিন্তিতভাবে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন, 'সত্যি, কতদিন কেটে গেল। কোথা থেকে আপনি আসছেন? কোথায় রেখে এলেন... মানে, আমি বলছিলাম কি,' তিনি নিজেকে সামলে নিলেন, 'মানে, অনেক দিন থাকবেন বলে এসেছেন কি?'

লাভরেংশ্কি উত্তর দিলেন, 'আমি সবে ব্যালিনি থেকে এখানে পেশছৈছি। কালকেই যাচ্চি গ্রামে — সম্ভবত অনেক দিনের জন্যে।'

'নিশ্চয়ই আপনি লাভরিকিতে থাকবেন, তাই না?'

'না, লাভরিকিতে নয়; এখান থেকে প্রায় প'চিশ ভাস্ট' দ্বে আমার এক গ্রাম আছে। সেখানে যাব বলে ঠিক করেছি।'

'এটাই কি সেই জায়গা যেটাকে আপনি উত্তরাধিকারস্ত্রে প্লাফিরা পেরোভ্নার কাছ থেকে পেয়েছিলেন?'

'সেটাই।'

'কিন্তু ফিওদর ইন্ডানিচ! আপনার লাভরিকির বাড়িটা ভারি চমংকার!' লাভরেংস্কি সামান্য ল্ল: কোঁচকালেন।

'হ্যাঁ... কিন্তু এ গ্রামে একটা ছোটো বাড়ি আছে। আপাতত আমার আর বেশীকিছ্ম লাগবে না, ও জায়গাটাই আমার পক্ষে এখন সবচেয়ে ভালো।' মারিয়া দুমিরিয়েভ্না এতো বিভ্রান্ত হলেন যে নিজের চেয়ারে আড়েন্ট



হয়ে বসে তিনি হতাশার ভঙ্গী করলেন। পানশিন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে লাভরেণ্ট্রুককে কথাবার্তায় বাস্ত করে রাখলেন। মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না স্বাভাবিক অবস্থায় ফিয়ে এলেন। তাঁর হাতলওলা চেয়ায়ে এলিয়ে পড়লেন। মাঝেমাঝে দ্'একটা কথা বলতে বলতে অতিথির দিকে এমন অন্কম্পার দ্ছিটতে তাকাতে লাগলেন, এমন সশব্দে দীর্ঘস্তাস ফেলতে ও বিষম্ভভাবে মাথা নাড়াতে লাগলেন যে শেষ পর্যন্ত শেষোক্ত ব্যক্তির ধৈর্যকৃতি ঘটল এবং তিনি প্রায় চটে উঠে তাঁকে প্রশ্ন করলেন যে তিনি অসম্ভ বোধ করছেন কি না।

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি স্কৃষ্ট আছি। কেন বল্ন তো?'

'এমনি। এক মুহুতের জন্যে মনে হয়েছিল, আপনি ঠিক যেন সুস্থ নন।'
মারিরা দ্মিগ্রিজেভ্না অভিমানের ভাব করলেন। ভাবলেন: 'আমার আর
কী! মনে হচ্ছে তাই, তোমার কাছে ব্যাপারটা যেন হাঁসের পিঠ থেকে জল
করে যাবার মতো। অন্য কেউ হলে দুঃথে মরত, আর তোমার স্বাস্থ্য তো
দেখি উপচে পড়ছে।' নিজের মনের কাছে মারিরা দ্মিগ্রিজেভ্না কোনো
ভদ্রতার বালাই রাখতেন না, শুধু লোকের সামনে কথা বলার সময় মার্জিত
হয়ে চলতেন।

লাভরেৎ স্কিকে বান্তবিকই দেখে মনে হচ্ছিল না যে কপাল তাঁর খ্ব খারাপ। তাঁর গোলাপাঁী রঙের খাঁটি রুশাঁ মুখ, তাঁর প্রশন্ত ললাট, সামান্য মোটা ধাঁচের নাক আর স্কুদর বড় বড় ঠোঁটদুটো দেখে মনে হচ্ছিল যে তাঁর স্বদেশের স্তেপের জাঁবনাশাক্ত ও আদিম বাঁথ যেন ফেটে পড়ছে। শরীরটা তাঁর ছিপছিপে আর স্বিনান্ত, তাঁর সাদা চুলগ্বলো শিশ্বদের মতো কোঁকড়ানো। শ্বদ্ব তাঁর নাল বড় বড় স্থির চোখদ্টোয় এক বিষয়তা ধরা পড়ে—না কি সেটা ক্লান্তির জন্য? আর তাঁর স্বরটাও যেন অতিরিক্ত শান্ত।

ইতিমধ্যে পানশিন ঝিমিয়ে-আসা কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। চিনিশোধন করার গ্র্ণাগ্রণ বিষয়ে তিনি আলাপ চালালেন। এ-বিষয়ে হালে তিনি দ্রটি ফরাসী প্রস্তিকা পড়েছিলেন। সবিনয়ে তাদের বক্তব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে শ্রু করলেন তিনি, কিন্তু সেই প্রস্তিকা সম্বন্ধে একটা কথাও বললেন না।

'আরে, ফেদিয়া না!' পাশের ঘরে যাবার আধ-খোলা দরজার ভিতর দিয়ে হঠাৎ মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার গলা শোনা গেল: 'ফেদিয়াই তো!' বৃদ্ধা

3-13

মহিলা দ্রুত পায়ে ঘরে এলেন। লাভরেৎ স্কি উঠে দাঁড়াবার আগেই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তোকে ভালো করে দেখি একবার,' চেণিয়ে বলে তিনি এক পা পিছিয়ে গেলেন। 'বাঃ, কী ফুটফুটে ছেলে। একটু বয়স বেড়েছে, কিন্তু হলফ করে বলতে পারি তার জন্যে মোটেই খারাপ দেখাছে না! দাঁড়া, আমার হাতে চুমো খাস না—আয় রে, আমার মুখে চুমো খা, বাদ না আমার বুড়ো গালে চুমো খেতে তোর আপত্তি থাকে। মনে হছে, আমার কথা তুই জিগ্গেস করিস নি—পিসটি কি এখনো বেলেই আরে, তুই তো আমার কোলে জন্মেছিল, শয়তান ছেলে। সে-কথা যাক; কী জন্যেই বা তুই আমার কথা ভাববি! এসে কিন্তু খ্বে ভালো করেছিস। শোনো,' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার দিকে ফিরে তিনি বললেন: 'একে কিছু খেতে দাও নি?'

লাভরেংম্কি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি কিছু খেতে চাই না।'

'কিন্তু অন্তত এক পেয়ালা চা খা। কী কাণ্ড! ভগবান জানেন কোথা থেকে ও এসেছে, আর ওকে কি না এক পেয়ালা চাও দেওয়া হয় নি! লিজা, গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা কর, তাড়াতাড়ি করিস! আমার মনে আছে, যখন ছোট্টিছিল তখন ছিল দার্ণ পেটুক। এখনো ও খেতে ভালোবাসে দেখলে আমি অবাক হব না।'

'নমস্কার, মার্ফা তিমোফেরেভ্না,' উত্তেজিত ব্দ্ধা মহিলার কাছে আড্ডাভাবে গিয়ে ঝুকে অভিবাদন করে পান্শিন বললেন।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না উত্তর দিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, মশাই। আনন্দের চোটে আপনাকে আমি লক্ষাই করি নি। তোর মায়ের মতোই তোকে দেখাচ্ছে, বাছা,' লাভরেণিকর দিকে ফিরে আবার তিনি বলে চললেন। 'শ্ব্ধ্ব তোর নাকটা ছাড়া, নাকটা তোর বাপের মতোই ছিল আর এখনো তাই আছে। ভালো কথা, অনেক দিনের জন্যে এসেছিস কি?'

'কাল আমি চলে যাছিছ পিসী।'

'কোথায় থাচ্ছিস?'

'ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে, আমার বাড়িতে।'

'কাল ?'

'কাল্।'

'তা, যদি কাল যেতে হয় তো কালই যাবি। ঈশ্বর তোর সহায় হোন, তুই-ই ভালো ব্রিঞ্সঃ কিন্তু মনে রাখিস, তুই যাবার আগে বিদায় নিয়ে বেন

যাস!' বৃদ্ধা মহিলা তাঁর গাল চাপড়ালেন। 'তোর সঙ্গে যে আবার দেখা হবে সে-কথা কথনো কল্পনা করি নি; আমি যে মরে যাব তা নয়; আরে না, আমার ধারণা, অন্তত আরো দশ বছর আমি বাঁচব: আমরা, পেস্তোভ্রা, হলাম তাগড়াই বংশ: তোর ঠাকুরদা বলতেন যে আমাদের দুটো করে আয়ু, আছে: কিন্তু ঈশ্বরই শুধু, জানেন বিদেশে কতকাল তুই ঘুরে বেডাতিস। বাস্তবিক. তোকে দেখে দার্মণ ভালো লাগছে: এখনো কি তুই আগের মতো এক হাতে দশ পাদ ভলতে পারিস? তোর বাপ, যদিও তিনি পাগলাটে ধরনের ছিলেন — এ-কথা বলছি বলে কিছু মনে করিস না — তোর শিক্ষার জন্যে সেই সূইস লোকটাকে রেখে ভালো করেছিলেন: তোরা দুজনে যে ঘুষোঘূষি করতিস সে-কথা মনে পড়ে; তাকে বোধ হয় জিম্ন্যস্টিক্স্? হা কপাল, আমি এখানে করে মিঃ পানচিনের আলোচনায় শ্বে বাধা দিচ্ছ।' (তাঁকে কখনো সঠিক উচ্চারণে তিনি পানশিন বলতেন না 1) 'যাই হোক, চা খাওয়া যাক: এসো, বারান্দার চা খাওয়া যাক; আমাদের চমংকার ক্রিম আছে, তোমাদের লক্তনে আর প্যারিসে যে-রকম পাওয়া যায় সে-রকম নয়। চলে এসো, চলে এসো, আর ফেদিয়া, তোর হাতটা দে। সতিত, কী ভারি রে! তুই সঙ্গে থাকলে পডার ভয় নেই।'

সবাই উঠে বারান্দায় গেলেন, শ্ব্ধ্ব গেদেওনভ্ন্দিক ছাড়া; চুপিসারে তিনি সরে পড়লেন। লাভরেং দিক বতক্ষণ বাড়ির কর্রার সঙ্গে, পানশিনের সঙ্গে এবং মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে কথা কইছিলেন, তিনি বসেছিলেন এক কোণে, তাঁর চোথ মিটমিট করছিল, মন দিয়ে তিনি শ্বাছিলেন, শিশ্ব্যুলভ কোত্ত্বলে তাঁর মৃথ হাঁ হয়ে গিয়েছিল: এখন তিনি দ্বত পায়ে চললেন নতুন আগস্থুকের খবর সহরের মধ্যে ছড়াতে।

সেই দিনই রাত্রি এগারটার সময় মাদাম কালিতিনার বাড়িতে নিদেনাক্ত ঘটনা ঘটেছিল। নীচের তলায় বৈঠকখানার দরজার কাছে এক ফাঁকে ভ্যাদিমির নিকোলাইচ লিজার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন এবং তার হাত ধরে বলছিলেন: 'আপনি তাে জানেন কেন এখানে আসি; আপনি জানেন

১ প্দ —১৬ কিলোগ্রামের কিছ; বেশী।

কেন আমি বারবার আপনাদের বাড়িতে আসি; এ-কথাটা যখন এতোই পরিব্দার তখন সেটা মৃথ ফুটে বলার কী দরকার? লিজা উত্তর দিল না, হাসল না, শৃধ্ সামান্য ল্ল ক্চকে মেঝের দিকে চেয়ে আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নিজের হাতটা সে সরিয়ে নিল না। এদিকে উপরতলায় মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার ঘরে, প্রনো নিশ্প্রভ আইকনের সামনে-ঝোলা অন্বজনল তেলের বাতির পাশে লাভরেংশ্কি বসেছিলেন একটা হাতলওলা চেয়ারে, তাঁর কন্ইদ্টো হাঁটুর উপর খাড়া করা আর হাত দিয়ে মুখটা ঢাকা; বৃদ্ধা মহিলা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাঁর চুলে হাত ব্লিয়ে দিছিলেন। গ্হকরীকৈ শ্ভরাতি জানাবার পর এক ঘণ্টার উপর তিনি এই বৃদ্ধার কাছে রয়েছেন; এই দয়াল্ব বৃদ্ধা বন্ধ্র সঙ্গে তিনি প্রায় কথাই বলেন নি, আর বৃদ্ধাও তাঁকে কোনো প্রশ্ন করেন নি... বাস্তর্বিকই বলবার মতো আর কীবা আছে, প্রশেনরই বা প্রয়োজন কী? এমনিতেই তো বৃদ্ধা সমবেদনা। ওর বৃদ্ধার ক্র বৃক্তর মধ্যে কী চলেছে, তার স্বক্তির জন্যই তো তাঁর সমবেদনা।

¥

ফিওদর ইভার্নাভচ লাভরেৎশ্কির (কিছুক্ষণের জন্য গল্পের সূত্র ছিল্ল করার জন্য পাঠকের কাছে আমাদের নিশ্চরই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে) জন্ম প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে। লাভরেৎশ্কি বংশের প্রথম জন প্রাণিয়া থেকে এসেছিলেন ভার্সিলি তিওম্নির\* রাজত্বকালে এবং বেজেৎশ্ক-বের্থে দ্বৃশ্ব বিঘা জমি পেরেছিলেন। নানা স্বদ্র প্রদেশে তাঁর বহু বংশধর নানা চার্কার করেছিলেন এবং প্রিশ্ব নোব্লদের অধীনে কাজ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউই কিন্তু খানসামার চেয়ে বড় পদ অথবা বেশি ধনদোলত পান নি। লাভরেৎশ্কিদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে ধনী আর বিখ্যাত ছিলেন ফিওদর ইভার্নাভিচের প্রপিতামহ আন্দেই—তিনি ছিলেন নিষ্ঠুর, উদ্ধত, বিচক্ষণ আর ধৃতি লোক। আজ অবধি তাঁর অত্যাচার, তাঁর দ্বর্দান্ত প্রকৃতির, তাঁর অসম্ভব বদান্যতা এবং তাঁর অত্প্র ধর্নালিপ্সার খ্যাতি বেণ্ডে আছে। তিনি ছিলেন বেজায় মোটা আর লন্বা, তাঁর গায়ের রঙ ছিল গাঢ়, দাড়ি তাঁর ছিল

ভারিলি তিওম্নি (অন্ধ ভারিলি) — র্শ প্রিক।

না, কথা বলতেন তিনি আধো-আধো স্বরে আর তাঁকে ঘুমন্ত লোকের মতো দেখাত: কিন্তু তাঁর স্বর ষত নরম হত তাঁর আশেপাশের লোকরা তত উঠত কে'পে। যে স্মীটিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনিও ছিলেন তাঁরই মতো। তাঁর চোখগুলো ছিল জ্যাবড়েবে, নাকটা ঈগল পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা, মুখটা গোল আর ফ্যাকাশে হলদে রঙের, তাঁর জন্ম জিপসি পরিবারে। তিনি ছিলেন ক্র্দুলে আর প্রতিহিংসাপরায়ণ। কখনোই তিনি স্বামীর বশ মানতেন না। স্বামী তাঁকে প্রায় খনে করতে বাকি রেখেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে চিরকাল কামড়াকার্মাড় করা সত্ত্বেও তাঁর স্বামীর আগেই তিনি মারা যান। আন্দেই-এর ছেলে পিওতর—ফিওদরের পিতামহ'—বাপের সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য ছিল না; তিনি ছিলেন গ্রাম্য সরল জমিদার, সামান্য মাথা মোটা, বকাবকি করতেন, জড়ভরত গোছের স্বভাবের, অভদু কিন্তু মন্দ প্রকৃতির নন, অতিথিবংসল এবং শিকারী ককর নিয়ে শিকার করতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর বয়স যথন ত্রিশের উপর তথন তিনি দু:হাজার অধ্যীনস্থ ভূমিদাস-সম্ভ্র এক চমংকার জ্মিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে পান। কিন্তু অলপ দিনের মধ্যেই তা ছত্রখান হয়ে গেল, জমিদারীর একাংশ করলেন বিক্রি এবং চাকর-বাকরদের দিলেন বিগড়ে। তাঁর বিরাট, উদার এবং এলোমেলো ব্যাড়িতে আরশোলার মতো ভীড় করে আসত সব রকমের পরিচিত-অপরিচিত নীচু স্তরের লোক। এই সব লোক উদার আর্তাথসেবককে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করতে করতে যা পেত তাই পেট ভরে থেত, মদ পান করে হত মাতাল এবং হাতের কাছে যা পেত তাই করত চুরি। অতিথিসেবকের মেজাজ যখন খারাপ থাকত তখন অতিথিদের তিনি বলতেন নীচ তোষামুদে আর প্রভারক, কিন্তু তারা না এলে তাঁর একঘেয়ে লাগত। পিওতর আন্দেইচের স্থাী ছিলেন কোমল আর শান্ত প্রকৃতির মানুষ, পিতার আদেশে ও পছন্দে তাঁকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এক প্রতিবেশীর পরিবার থেকে। তাঁর নাম ছিল আন্না পাভলভ্না। কোনো ব্যাপারে তিনি প্রতিবন্ধক হতেন না এবং সানন্দে অতিথি-সংকার করতেন, নিজেও সাগ্রহে যেতেন লোকের বাড়ি, যদিও প্রসাধন করাটা তাঁর কাছে ছিল মরার সামিল। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে প্রায়ই তিনি বলতেন, 'ওরা মাথায় পরাত ফেল্টের টুপি, সব চুলগরলো দিত আঁচড়ে ওপরে তুলে, তাতে মাখাত চর্বি, ময়দার গংঁড়ো ছড়াত, আর সব জায়গায় লাগাত लाहात काँहो — भरत जात धुरा मारू कता खल ना। किन्नु **ध**माधन ना करत লোকের বাডি যাওয়া যেত না – লোকে তাহলে মনে করত তাদের অপমান

করা হচ্ছে। কিন্তু কী যন্ত্রণার ব্যাপারই না সেটা ছিল!' দ্বরন্ত জাতের ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চড়ে বেড়াতে তিনি ভালোবাসতেন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তাস খেলার তাঁর আপত্তি ছিল না: আর যথনই তাঁর দ্বামী তাস খেলার টেবিলে আসতেন, সর্বদাই তিনি তাঁর সামান্য জিতের হিসেব লেখা কাগজটাকে ঢেকে ফেলতেন। তব্য তাঁর সমস্ত যৌতক, তাঁর সমস্ত টাকা তাঁর ম্বামীকে একেবারে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দুই সন্তান হয়: একটি ছেলে, ইভান, ফিওদরের পিতা এবং একটি মেয়ে প্লাফিরা। বাডিতে ইভান মানুষ হন নি. প্রিন্সেস কবেন স্কায়া নামে এক ধনী খুড়ীর সঙ্গে তিনি থাকতেন: তিনি তাঁকে করেছিলেন নিজের উত্তরাধিকারী (তা না হলে ইভানের বাবা ইভানকে সেখানে থাকতে দিতেন না)। তাঁকে তিনি পতেলের মতো করে সাজাতেন, তাঁর জন্য রেখেছিলেন নানা ধরনের মাস্টার এবং এক গৃহ-শিক্ষকের কাছে করেছিলেন তাঁকে সমপ্রণ। এই শিক্ষকটি ফরাসী, ভূতপূর্ব এক ধর্মাযাজক — জাঁ-জাক রুসোর চেলা। ভাঁব m-r Courtin de Vaucelles, তিনি ছিলেন চতুর আর ফন্দিবাজ, তাঁকে কুবেন্স্কায়া বলতেন এক দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাস করতে আসা লোকদের মধ্যে fine fleur\* । এই 'fine fleur' কে প্রায় সন্তর বছর বয়সে তিনি বিয়ে করেন: সমস্ত সম্পত্তি তাঁর নামে তিনি লিখে দিয়েছিলেন। তার অল্প দিন পরে, রক্ত আর à la Richelieu সেণ্ট-মাথা অবস্থায়, নিগ্রো চাকর, কোল-কুকুর আর শব্দকারক টিয়া পরিবৃত হয়ে তিনি মারা যান পঞ্চদশ লুই-এর আমলের রেশম মোড়া এক বাঁকা ডিভানে, হাতে তাঁর ছিল 'পেটিটো' এনামেল-করা নাস্যর ডিবে। মৃত্যু হয় স্বামী-পরিত্যক্ত অবস্থায় — সেই মৃথ-মিষ্টি ম'সিয়ে কর্তেন কবেন স্কায়ার টাকাগলো নিয়ে প্যারিসে পাড়ি দেওয়া ব্যদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিলেন। ইভানের বয়স তথন প্রায় কুড়ি বছর, যখন তাঁর এই অপ্রত্যাশিত বিপদ ঘটে (অর্থাৎ প্রিন্সেসের বিবাহ, তাঁর মৃত্যু নয়); খ্ড়ীর বাড়িতে থাকতে তাঁর আর প্রবৃত্তি হল না। সেখানে ধনী উত্তরাধিকারী থেকে অকস্মাৎ নিজেকে তিনি আবিষ্কার করলেন সংসারের ভার-স্বরূপ। সেণ্ট পিটাসবির্গেরি যে সমাজের মধ্যে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেই সমাজের দ্বার তাঁর কাছে রুদ্ধ হয়ে গেল, বেসামরিক চাকরির সামান্য পদ ও কঠিন খার্টনিতে তাঁর বিত্ঞা ছিল (এটা হচ্ছে সমাট আলেক্সান্দরের

ফরাসী ভাষায় — শ্রেষ্ঠ প্র্য।

রাজত্বের একেবারে গোড়ার দিকের কথা)। তিনি গ্রামে তাঁর বাবার ব্যাডিতে ফিরতে বাধ্য হলেন; নিজের প্রেনো বাড়িটাকে তাঁর মনে হল নোংরা, গরিব আর কুর্ৎাসত: প্রতিপদেই সহর-থেকে-দূরের এই অপরিম্কার স্তেপের একঘেরেমি আর মলিনতার তিনি ঘূণায় ক্রেকডে উঠতেন: তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন, এদিকে তাঁর মা ছাড়া আর সবাই তাঁর দিকে সন্দিদ্ধভাবে তাকাত। তাঁর বাবা তাঁর সহরের আদব-কামদা, তাঁর ফ্রক কোট, গলাবন্ধ, বই, তাঁর বাঁশী, তাঁর পরিচ্ছন্নতার জন্য খতেখুত করা — যার থেকে স্পন্টই ঘূণার ভাব প্রকাশ পেত – অপছন্দ করতেন: প্রায়ই তাঁর ছেলের বিব্রুদ্ধে তিনি অনুযোগ ও গজগজ করতেন। তিনি বলতেন, 'এখানকার সব জিনিস নিয়েই ও নাক সিট্কোয়। খাবার নিয়ে ও খৃতখুত করে, খেতে চায় না, মানুষের গন্ধে কিংবা ঘরের বন্ধ বাতাসে ওর গা ঘিনঘিন করে, মাতলামো দেখলে ও চটে যায়, আর ওর সামনে কোনো ভূমিদাসকে শান্তি দেবার উপায় নেই; বেসামরিক কাজে ও যোগ দেবে না — ওর স্বাস্থ্য নাকি খারাপ, শোনো কথাটা, থাঃ, একেবারে মেয়েলি ধরনের! এর একমাত্র কারণ হল, ওই ভল্টেয়ার ওর মাথায় গজগজ করছে।' ভল্টেয়ারের উপর ব্দ্ধের বিশেষ করে রাগ ছিল আর ওই 'নান্তিক' দিদেরোর উপর, যদিও তিনি তাঁদের রচনার এক বর্ণ ও পড়েন নি: পড়াশনো করাটা তিনি কর্ম বলে ধরতেন না ! পিওতর আন্দেইচের ভুল হয় নি: দিদেরো আর ভল্টেয়ার, আর সে-কথা বলতে গেলে রুসো আর রেনাল আর হেলভেটিয়াস এবং আরো অনেক অন্তর্প লেখক তাঁর ছেলের মাথায় গজগজ কর্রছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছিলেন শুধ্ তাঁর মাথার মধ্যেই। ইভান পেন্রোভিচের ভূতপূর্ব শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী ধর্মযাজক ও দিদেরোপন্থী, তাঁর ছাত্রের মাথায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সব রকম জ্ঞান ভরে দেওয়া ছাড়া আর কিছ্ম করেন নি। সেগ্মলো মাথায় ঠেসে তিনি ঘ্রের বেডাতেন: সেগুলো তাঁর মাথার মধ্যেই ছিল, রক্তে চুইয়ে পড়ে নি কিংবা তাঁর সন্তার গভীরে প্রবেশ করে নি, রুপান্তরিত হয় নি প্রত্যয়ে... আর সত্যিই পঞ্চাশ বছর আগে কোনো যুবকের কাছ থেকে কেউ কি বান্তবিকই প্রতায় আশা করত যখন, এমন কি আজকের দিনেও আমরা তেমন প্রতায় অর্জন করি নি? ইভান পেত্রোভিচের সামনে তাঁর বাবার অতিথিরাও অর্স্বতি পেত: তাদের সঙ্গ তিনি পরিহার করতেন, তাঁকে তারা ভয় করত। তাঁর চেয়ে বারো বছরের বড় দিদি গ্রাফিরার সঙ্গেও তাঁর একেবারে বনত না। এই গ্লাফিরা মেয়েটা ছিল অন্তত জীব; দেখতে ছিল কুংসিত, ক'জো আর রোগা।

তার চোখগ্রলো ছিল গম্ভীর আর বিস্ফারিত, ঠোঁটগুলো পাতলা আর পরস্পরের সঙ্গে চাপা। চেহারায়, গলার স্বরে আর দ্রুত আঁকার্বাক্য ভাবভঙ্গীতে তাকে দেখাত তার ঠাকুমার মতো, সেই জিপসি, আন্দ্রেই-এর স্ত্রী। গোঁয়ার ও উচ্চাভিলাষী বলে বিয়ের কথা সে কানেই তলত না। ইভান পেগ্রোভিচের বাড়ি ফেরাটা তার মনঃপতে হয় নি: যতদিন তার ভাইয়ের ভার ছিল প্রিন্সেস কুবেন্স্কায়ার উপর, ততদিন সে আশা করেছিল তার বাপের অন্তত অর্ধেক জমিদারী পাবে বলে। কার্পণ্যের দিক দিয়েও সে তার ঠাকুমার ধারা পেয়েছিল। তাছাড়া গ্লাফিরা তার ভাইকে হিংসে করত; তার ভাই খুব শিক্ষিত, প্যারিসবাসীদের মতো উচ্চারণ করে চমৎকার ফরাসী বলেন, আর এদিকে, সে নিজে কি না প্রায় উচ্চারণ করতেই পারে না 'bonjour'\* অথবা 'comment vous portez-vous?'\*\* । এ-কথা অবশ্য সতি যে তার মা-বাবা একেবারেই ফরাসী জানেন না, কিন্তু তাতে মনে ভপ্তি পাওয়া যেত না। ইভান পের্রোভচের সময় আর কাটতেই চায় না, একখেরেমিতে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। গ্রামে এক বছরের বেশী তিনি কাটান নি, কিন্তু সেই একটা বছর তাঁর মনে হয়েছিল যেন দশ। শুধু তাঁর মা-র কাছেই তিনি মনের কথা বলতে পারতেন; তাঁর নীচু-ছাতওলা ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি বসে থাকতেন, শুনতেন এই ভালোমান্য মহিলার সাদাসিধে কথাবার্তা আর জ্যাম থেয়ে ভরাতেন পেট। আল্লা পাভলভ নার পরিচারিকাদের মধ্যে মালানিয়া নামে ভারি সুন্দরী একটি মেয়ে ছিল। তার চোখদর্কি স্বচ্ছ আর কোমল, মুর্থটি চমৎকার — চালাক আর গস্তীর প্রকৃতির মেরেটি। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে তাঁর মনে ধরে গেল, তার প্রেমে তিনি পড়ে গেলেন: মেয়েটির ভীর, ভাবভঙ্গী, তার লাজকে উত্তর, তার শান্ত স্বর আর হার্সিটি তিনি ভালোবাসতেন। মেয়েটির প্রতি তাঁর প্রেম দিনকের দিন তাঁরতর হয়ে উঠতে লাগল। মেয়েটিও সর্বান্তঃকরণে ইভান পেরোভিচের অনুরক্ত হয়ে পড়ল, তাঁকে এমন ভালোবাসল যা একমাত্র রূশ মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব — এবং তাঁর প্রেমে সে আত্মসমর্পণও করল। গ্রাম্য জমিদারব্যাড়ির গ্রপ্ত কথা বেশী দিন চেপে রাখা যায় না। অলপ দিনের মধ্যেই মালানিয়ার সঙ্গে তর্ন প্রভুর যোগাযোগের কথাটা সবাই জানতে পারল। এ খবর শেষ পর্যস্ত উঠল পিওতর

ফরাসী ভাষায় -- নমস্কার।

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — কেমন আছেন?

আন্দেইচের কানে। অন্য যে-কোনো সময় হলে তিনি সম্ভবত এ-ধরনের তচ্ছ ব্যাপারকে আমলই দিতেন না। কিন্তু বহুকাল ধরে নিজের ছেলের উপর তিনি রেগে ছিলেন এবং পিটাসবিংগেরি এই বিদ্যে দিগ্রাজ ফুলবাব্টিকৈ অপমানিত করার সুযোগ পেয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল; গুদাম-ঘরে মালানিয়াকে তালাবন্ধ করে রাখা হল। ইভান পেরোভিচের ডাক পড়ল তাঁর বাবার কাছে। হৈ-চৈ শুনে আহ্না পাভলভূনাও দৌড়ে এলেন। স্বামীকে শান্ত করতে তিনি একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পিওতর আন্দেইচ ক্যোনো কথাই আর শ্বনলেন না। ছেলের উপর দার্ব হন্বিতন্বি করতে লাগলেন তিনি, নৈতিক অধঃপতন, ধর্মবিরোধী কাজ ও ছলনার জন্য তিনি করলেন দার্থ গালাগালি। এই উপলক্ষে প্রিন্সেস কবেন স্কায়ার উপর তিনি তাঁর সমস্ত অবরুদ্ধ আক্রোশ প্রকাশ করলেন, আর নিজের ছেলের উপর বর্ষণ করতে লাগলেন অপমান। প্রথমে ইভান পেগ্রোভিচ কোনো কথা না বলে আত্ম-সংবরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবা যথন তাঁকে শাসাতে লাগলেন অপমানজনক শান্তি দেবেন বলে, তখন তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন, 'নান্তিক দিদেরোর কথা যখন তুলেছ, তখন তারই শরণ নিচ্ছি, দাঁডাও চমকে দিচ্ছি তোমাদের।' এই মনন্থ করে, ভিতরে ভিতরে কাঁপলেও শান্ত স্থির গলায় ইভান পেরোভিচ তাঁর বাবাকে জানালেন. তিনি যে ব্যক্তিচারের কথা বলে গালাগালি করেছেন সেটা অন্যায়ভাবে করা হয়েছে, যদিও নিজের অপরাধকে তিনি সমর্থন করতে ইচ্ছুক নন তব, তার জন্য উপযুক্ত প্রয়েশ্চিন্ত করতে তিনি প্রস্তুত, তাছাড়া তিনি কোনো কুসংস্কার মানেন না — সাঁতা কথা বলতে কি মালানিয়াকে বিয়ে করতে তিনি প্রন্তত। এই কথা বলে নিঃসন্দেহে ইভান পেত্রোভিচ যা চাইছিলেন তাই পেলেন। পিওতর আন্দেইচ এতো অবাক হয়ে গেলেন যে এক মহেতেরি জন্য ভ্যাবাচাকা খেয়ে তিনি তাঁর ছেলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু পরের মুহুতে সন্বিত ফিরে পেয়ে যে অবস্থায় তিনি ছিলেন – পরনে কাঠবিভালির লোম দেওয়া জামা পরা ও খালি পায়ে চটি — সেই অবস্থাতেই ঘূরি পাকিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইভান পেত্রোভিচের উপর। আর হবি তো হ', তাঁর ছেলে সেদিন চল আঁচডাচ্ছিলেন à la Titus-এর\* মতো, পরেছিলেন নতুন একটা বিলিতি ফ্রক কোট, ছোটো ঝ্র্টি দেওয়া উ'চু

ফরাসী ভাষায় — চিটুসের মতো চুলের ফ্যাশন।

বুট এবং আঁটসাঁট পরিপাটি হরিণের চামড়ার বিচেস। আলা পাভলভ্না দার্ণ জোরে আর্তনাদ করে হাত দিয়ে মূখ ঢাকলেন, আর এদিকে তাঁর ছেলে দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠোনে এসে, রান্নাঘরের লাগোয়া সব্জিবাগানের ভিতর দিয়ে ছুটে বাগান পেরিয়ে রাস্তায় পড়ে প্রাণপণে দৌড়তে লাগলেন, যতক্ষণ না তাঁর বাবার তাড়া-করে-আসা ভারি পায়ের শব্দ এবং তাঁর হাঁফ-ধরা চীংকার মিলিয়ে গেল... তিনি হুজ্কার ছাড়ছিলেন, 'থাম! থাম বদমাস, নইলে তোকে আমি অভিশাপ দেবো!' এক প্রতিবেশী জমিদারের কাছে ইভান পেগ্রোভিচ আশ্রয় পেলেন, এদিকে হাঁপাতে হাঁপাতে আর ঘামতে ঘামতে পিওতর আন্দেইচ বাড়িতে ফিরলেন। হাঁপাতে হাঁপাতেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, ছেলেকে তিনি ত্যাজ্ঞাপত্রে করেছেন, তাঁর আশীর্বাদ ও তাঁর সম্পত্তি কিছুই সে পাবে না। তিনি আদেশ দিলেন, তাঁর ছেলের যত-সব ছাইপাঁশ বইগুলো পর্টেডরে ফেলতে এবং মালানিয়া মেয়েটাকে তৎক্ষণাৎ এক দরে গ্রামে পাঠিয়ে দিতে। কয়েকজন ভালো লোক ইভান পেত্রোভিচকে খুঁজে বার করে তাঁকে এই সব খবর দিল। অপমানিত ও ক্রন্ধ হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর পিতার উপর প্রতিশোধ নেবেন বলে. এবং সেই রাত্রেই যে চাষার গাড়ি মালানিয়াকে নির্বাসনে নিয়ে যাচ্ছিল. সোটিকে পথে ওং পেতে থেকে ধরে মালানিয়াকে নিয়ে ঘোডা ছাটিয়ে নিকটতম সহরে গিয়ে বিয়ে করলেন। তাঁর এক প্রতিবেশী তাঁকে টাকা জ্বাগিয়ে যাচ্চিলেন। তিনি ছিলেন দিলদ্বিয়া এক অবসরপ্রাপ্ত নাবিক। মদের পেয়ালা কখনো তাঁর হাত-ছাড়া হত না এবং তাঁর ভাষা অনুযায়ী, সব রকমের মহৎ ব্যাপারে তাঁর ভয়ানক আগ্রহ। পরের দিন ইভান পেগ্রেভিচ পিওতর আন্দেইচকে এক অতিশয় নির্ভাগ ও বিনীত পত্র লিথে সেই গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, যেখানে তাঁর বাবার খড়েত্ততো ভাইয়ের ছেলে দুর্মিত্রি পেস্তোভ থাকতেন তাঁর ভগ্নী মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে, পাঠকের সঙ্গে ইতিমধ্যেই যাঁর পরিচয় ঘটেছে। কী ঘটেছে তার বিবরণ দিয়ে, চাকরির চেণ্টায় সেণ্ট পিটার্সবৃংগে যাবার তাঁর অভিপ্রায়ের কথা তিনি জানালেন আর তাঁদের আন্তরিক অনুরোধ করলেন যে, অন্তত কিছু দিনের জন্য তাঁরা যেন তাঁর স্ক্রীকে দেখাশোনা করেন। 'স্ক্রী' এই কথাটি উচ্চারণ করার সময় তিনি দার্যুণ কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁর সহারে শিক্ষা ও দর্শন সত্ত্বেও তিনি এক গোবেচারা রুশীর মতোই দীনহীনভাবে আত্মীয়দের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, এমন কি মাটিতেও মাথা কুটলেন। পেস্তোভ্রা দয়াল, আর কোমলম্বভাবের লোক

হওয়ার দর্ম স্বেচ্ছায় তাঁর অন্বরোধে সম্মত হলেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি কাটালেন তিন সপ্তাহ। মনে মনে তিনি আশা করছিলেন যে তাঁর পিতা হয়তো সদয় হয়ে উত্তর দেবেন; কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না. পাবার উপায়ও ছিল না। তাঁর প্রেরে বিবাহের কথা শুনে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যেন তাঁর নাম পর্যন্ত কেউ না উচ্চারণ করে। কিন্তু তাঁর মা ল্মকিয়ে প্ররোহিতের কাছ থেকে ধার করে তাঁকে পাঁচ শ' র,বল এবং তাঁর দ্বীর জন্য একটা ছোটো বিগ্রহ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি চিঠি লিখতে সাহস করলেন না. কিন্ত এক পেশীবহ,ল ছোট্টখাট্র চেহারার চাষীকে দিয়ে — যে দিনে ষাট ভাষ্ট্র্ণ পর্যন্ত হাঁটতে পারে — ইভান পেত্রোভিচকে মুখের কথায় খবর পাঠালেন যে তাঁর বিশেষ দুর্ভাবনা করার কারণ নেই. ঈশ্বর সহায় হলে স্বাকিছাই ঠিক হয়ে যাবে এবং তাঁর বাবা ক্ষমা করবেন: জানালেন যে তাঁর নিজেরও অবশ্য অন্য কোন পত্রবধ্ই বেশী কাম্য ছিল. কিন্ত দেখা যাচ্ছে এটাই যখন ঈশ্বরের ইচ্ছে, তখন তিনি মালানিয়া সেগেরেভ্নাকে মায়ের আশীর্বাদ পাঠালেন। ছোটুখাটু পেশীবহুল চাষীটি পারিশ্রমিক হিসেবে পেল একটি রুবল, অনুমতি চাইল নতুন কর্ত্রীকে দেখবার — সে ছিল তার ধর্মপিতা, চুম্বন করল কর্মীর হাত, তারপর চলে रशन ।

ইতিমধ্যে ইভান পের্রোভিচ হালকা মনে সেণ্ট পিটার্সবৃর্গো যাত্রা করেছিলেন। ভবিষ্যৎ অজানা; সন্তবত তাঁর কপালে রয়েছে দারিদ্রা, কিন্তু সেই ঘ্ণ্য গ্রাম্য জীবন তাঁর শেষ হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল যে তিনি তাঁর শিক্ষকদের প্রতারণা করেন নি। তিনি বাস্ত্রবিকই কার্যে পরিণত করেছিলেন ও প্রমাণ করেছিলেন রুসো ও দিদেরোর মতবাদ এবং 'মানবাধিকার ঘোষণা'কে (la Déclaration des droits de l'homme)। কর্তব্য সম্পাদন করার উল্লাস ও গর্বের অনুভূতিতে তাঁর বৃক ফুলে উঠল; স্থার বিরহে তাঁর খ্ব অসুবিধে হল না; আর সত্যি বলতে কি, স্থার সঙ্গের এক বাড়িতে থাকার প্রয়োজন হলেই তিনি বেশী বিচলিত হতেন। ও কাজটা সম্পন্ন হয়েছে; এখন অন্যান্য কাজে মন দিতে হবে। সেণ্ট পিটার্সবৃর্গে ভাগ্য তাঁর প্রতি আশাতীত প্রসন্ন হল। প্রিন্সেস কুবেন্স্কায়া ইতিমধ্যেই মাসিয়ে কুর্তেন দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তথনো ছিলেন বেণ্টে। তিনি তাঁর প্রাতুষ্পত্রের ক্ষতিপত্রণ করে দেবার জন্য নিজের সমস্ত বন্ধ্বদের কাছে তাঁর প্রশংসা করলেন আর উপহার দিলেন ৫,০০০ রুব্ল—তাঁর অবশিষ্ট অর্থের

প্রায় সবটাই — আর কিউপিডের মালায় মনোগ্রাম খচিত একটি 'লেপিক' ঘডি। তিন মাস শেষ হবার আগেই লক্ষনের রূশ দতোবাসে তিনি একটি চার্কার পেলেন এবং জাহাজঘাট থেকে ইংরেজদের প্রথম যে জাহাজ ছাডল তাইতে বিদেশে পাড়ি দিলেন (তখন বাষ্পীয় পোতের কম্পনাই কেউ করে নি)। কয়েক মাস পরে পেন্ডোভের কাছ থেকে তিনি একটি চিঠি পেলেন। সদাশয় জমিদারটি এক পত্রে সন্তান জন্মাবার জন্য ইভান পেরোভিচকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ১৮০৭-এর ২০শে আগস্ট পরুভস্কয়ে গ্রামে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে ফিওদর – ফিওদর স্মাতিলাত নামে 'ধার্মিক শহীদের' সম্মানে। দৈহিক দর্বলভার জন্য মালানিয়া সেগেরিভ্না মাত্র কয়েক ছত্র জুড়ে দিতে পেরেছিল। কিন্তু এই কটি ছত্তই ইভান পেগ্রোভিচকে বিস্মিত করেছিল। তিনি জানতেন না যে মার্ফা তিমোফেরেভুনা তাঁর স্ত্রীকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছিলেন ৷ ইভান পেত্রোভিচ কিন্ত পিতৃত্ব গর্বের কোমল অনুভূতিতে বেশীক্ষণ আত্মহারা হয়ে রইলেন না : তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন তংকালীন কোনো বিখ্যাত ফ্রাইন অথবা লেইসদের নিয়ে (পোরাণিক নামের তথনো বেশ চলন ছিল)। টিলজিটের শান্তিচুক্তি তখন সবে সম্পন্ন হয়েছে, আর সবাই তখন আনন্দ লুটতে পাগল, সবাই মেতেছে এক পাগলা ঘুণিতে। তাঁর মাথাও ঘুরিয়ে দিয়েছিল এক কৃষ্ণ-চক্ষ্ম প্রগল্ভ মেয়ে। তাঁর অর্থ ছিল সামান্যই, কিন্তু তিনি তাসে থ্ব জিততেন৷ বহু, লোকের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করেছিলেন, সব রকম ফুর্তিতেই তিনি যোগ দিতেন—এক কথায় তিনি আনন্দে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ৷

'n

বৃদ্ধ লাভরেংশ্কির হদয়ে বহুকাল ধরে তাঁর পুত্রের বিবাহের জন্য রাগ গ্নুমরাতে লাগল। ছমাস পরে অনুতপ্ত হদরে ইভান পেরোভিচ যদি ফিরে তাঁর পিতার কর্নার কাছে আত্মসমর্পণ করতেন তাহলে হয়তো তাঁকে তিনি ক্ষমা করতেন, প্রথমে তাঁকে ধমকে আর ভর দেখাবার জন্য তাঁর গ্রন্থিযুক্ত লাঠি দিয়ে আন্তে দ্'এক ঘা বসিয়ে। ইভান পেরোভিচ কিন্তু বিদেশে বাস করতে লাগলেন আর মনে হল না উক্ত কথাটা তিনি ভেবেছেন

বলে। তাঁর স্ত্রী যথনই তাঁর মনকে নরম করতে চেষ্টা করতেন ততবারই পিওতর আন্দ্রেইচ ধমকে উঠতেন, 'চুপ করো! খবর্দার! এই কুন্তার বাচ্চাকে অভিশাপ দিই নি বলে ভাগ্যের প্রতি ওর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমার বাবা হলে ওই বদমাসটাকে নিজের হাতে গলা টিপে মারতেন, আর সেটাই হত উচিত কাজ।' এ-ধরনের সাংঘাতিক কথা শুনে আল্লা পাভলভূনা গোপনে শ্বের নিজের উপর কুশ চিহ্ন আঁকতে পারতেন। আর তাঁর পত্রবধ্রে বেলায়, প্রথমে পিওতর আন্দেইচ তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই রাখেন নি এবং পেস্তোভের এক চিঠির জবাবে — যেখানে এই সদাশয় লোকটি তাঁর প্রেবধরে উল্লেখ করেছিলেন—তিনি তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি কোনো পত্রবধরে কথা শুনতে চান ন্য, এবং পলাতক দাসীদের আশ্রয় দেওয়া যে বে-আইনী সে-কথাটা তাঁকে জানানো নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু পরে, যখন নাতি ভূমিষ্ঠ হবার থবর পেলেন, তাঁর রাগ পড়ে গেল : তিনি আদেশ দিলেন সন্তান প্রসবের পর এই তর্ত্ত্বী মা কেমন আছে জানবার জন্য গোপন তদন্ত করতে এবং কে পাঠিয়েছে না জানিয়ে তাকে কিছু টাকা পাঠালেন। ফেদিয়ার তখন এক বছরও বয়স হয় নি, এমন সময় আলা পাতলভানা মারাত্মক অসুখে পড়লেন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, শয্যাশায়ী অবস্থায়, তাঁর নিষ্প্রভ-হয়ে-আসা জল-ভরা ভীর, চ্যেখে, স্বীকারোক্তিগ্রহণকারী প্রেরাহিতের সামনে তাঁর স্বামীকে তিনি বললেন যে তিনি তাঁর প্রেবধ্কে দেখতে ও তার কাছ থেকে বিদায় নিতে এবং তাঁর নাতিকে আশীর্বাদ করতে চান। উদ্বিগ্ন বৃদ্ধ তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করলেন এবং তাঁর পত্রবধূকে আনবার জন্য নিজের গাড়ি পাঠালেন। এই প্রথম তাকে তিনি সন্বোধন করলেন মালানিয়া সেগেরিভূনা বলে। তার ছেলেকে নিয়ে সে এল, সঙ্গে এলেন মার্ফা তিমোফেরেভ্না। তার একলা যাবার কথা তিনি আমলই দিলেন না। মনে মনে তিনি স্থির করেছিলেন যে তাকে অপমানিত হতে দেবেন না। ভয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় মালানিয়া সেগেরিভ্না পিওতর আন্দেইচের পড়ার ঘরে ঢুকল। পিছনে চলল এক নাস ফেদিয়াকে কোলে নিয়ে। নিঃশব্দে পিওতর আন্দেইচ তাকে দেখলেন। তাঁর হাত চুম্বন করার জন্য মালানিয়া এগিয়ে গেল: কম্পিত ঠোঁটে নিঃশব্দে কোনোক্রমে চুম্বন সেরেছিল সে।

অবশেষে তিনি শুরূতা ভঙ্গ করে বললেন, 'কেমন আছো, চাষী-ভদ্রলোকের বউ? চলো, কর্যীর কাছে যাওয়া যাক।' তিনি উঠে ফেদিয়ার উপর ঝ্রে দেখলেন। শিশ্ব হেসে তার ফ্যাকাশে ছোটো ছোটো হাতদ্বটি তাঁর দিকে প্রসারিত করল। এতে ব্দ্ধের হৃদর একেবারে গেল গলে।

ফিসফিস করে বললেন, 'ওরে বাচ্চা! বাপের হয়ে বলতে এসেছিস? তোকে, বাচ্চা, আমি ত্যাগ করব না।'

আনা পাভলভ্নার ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে মালানিয়া সের্গেয়েভ্না দরজার কাছে নতজান, হয়ে বসে পড়ল। আনা পাভলভ্না ইঙ্গিতে তাকে বললেন বিছানার কাছে আসতে, আলিঙ্গন করে তার ছেলেকে করলেন আশীর্বাদ। তারপর কঠোর যল্পায় তাঁর বিকৃত মুখটা স্বামীর দিকে ফিরিয়ে তিনি কথা কইতে চেন্টা করলেন...

বিড়বিড় করে পিওতর আন্দেইচ বললেন, 'আমি জানি, আমি জানি কী তুমি বলতে চাইছ। উতলা হও না; মালানিয়া আমাদের সঙ্গে থাকবে, আর ভান্কাকে আমি ক্ষমা করব।'

অনেক কন্টে আল্লা পাভলভ্না তাঁর স্বামীর হাতটা চেপে ধরে ঠোঁটে ঠেকালেন। সেই সন্ধেয় তাঁর মৃত্যু হল।

পিওতর আন্দেইচ তাঁর কথা রাখলেন। নিজের ছেলেকে তিনি জানালেন যে তাঁর মা-র শেষ ইচ্ছা এবং শিশ্ব ফিওদরের জন্য ছেলের উপর আশীর্বাদ তিনি প্রত্যপণি করছেন এবং নিজের বাড়িতে মালানিয়া সেগেরিভ্নাকে আশ্রয় দিচ্ছেন। মালানিয়াকে দেড়তলায় দ্টি ঘর দেওয়া হল। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধ একচক্ষ্ব রিগেডিয়ার স্কুরেখিন এবং তাঁর স্ফ্রীর সঙ্গে মালানিয়ার পরিচয় করিয়ে দিলেন; দিলেন দ্টি পরিচারিকা ও এক ছোকরা চাকর। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না মালানিয়ার কাছে বিদায় নিলেন। প্লাফিরার উপর তাঁর তীর বিদ্বেষ ছিল। এক দিনের মধ্যে তিনি তার সঙ্গে তিনবার ঝগড়া করেছিলেন।

প্রথমে ঐ বেচারি মেয়েটি বেশ কণ্টে, অস্ক্রিধার মধ্যে পড়ে। কিন্তু কিছ্
সমরের মধ্যে তার শ্বশ্ব ও নিজের অবস্থা তার সহ্য হয়ে গেল। তার
শ্বশ্বেও অভান্ত হয়ে উঠলেন তার উপস্থিতিতে, এমন কি তাকে তিনি
ভালোও বেসে ফেললেন, যদিও তার সঙ্গে প্রায় তিনি কথাই বলতেন না,
তাঁর দাক্ষিণ্যের মধ্যেও ছিল কেমন একটা অনিচ্ছাকৃত ঘ্ণা। মালানিয়া
সেগেরেভ্না সবচেয়ে চক্ষ্মল ছিল প্রাফিরার। তার মা-র জীবন্দশাতেই
ধীরে ধীরে সমন্ত সংসারের উপর ইতিমধ্যেই নন্দিনী প্রাফিরা আধিপত্য

বিস্তার করেছিল: প্রত্যেকেই, এমন কি তার বাবাও, তার কথায় উঠত বসত: তার বিনা অনুমতিতে এক দানা চিনিও দেওয়া হত না। অন্য কোনো কর্ত্রীর কাছে নিজের আধিপতোর ছিটেফোঁটা ত্যাগ করার চেয়ে সে মরতেও ছিল প্রস্তুত — আর কর্র্যার কী ছিরি! পিওতর আন্দেইচের চেয়েও সে বেশী আহত হয়েছিল তার ভাইয়ের বিবাহে: এই ভুইফোঁড়ের উপর প্রতিশোধ তুলতে সে দঢ়সঞ্চল্প হয়েছিল। প্রথম থেকেই মালানিয়া সের্গেয়েভ্না তার বাঁদী হয়ে পর্ডোছল। বার্দ্রবিকই, কী করে এই খথেচ্ছাচারী উদ্ধত প্রকৃতির প্রাফিরার সঙ্গে এ'টে উঠবে সে. অমন বাধ্য প্রকৃতির, অধিকারভ্রন্ট ও বিহর্ত্ত, ভীরু আর দুর্বল একটা মেয়ে? এমন একটা দিনও যেত না যেদিন গ্লাফিরা তাকে তার আগেকার অবস্থার কথা স্মরণ না করিয়ে দিত, সে-কথা মনে রাখার জন্য তার তারিফ না করত। যতই তিব্রু হোক না কেন মালানিয়া সেগেরিভ্না সাগ্রহেই এই সব কথা মেনে নিতে রাজী ছিল... কিন্তু ফেদিয়াকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল — দুঃখটা ছিল সেইখানে। তাকে মানুষ করতে সে অসমর্থ এই ছুতোয় মালানিয়াকে প্রায় দেখতেই দেওয়া হত না তার ছেলেকে। এ-বিষয়ে প্লাফিরা নিজেই নজর রেখেছিল: শিশ্বকে রাখা হয়েছিল তার নিজের সম্পূর্ণ শাসনে। মনের দুঃখে মালানিয়া সেগে য়েভ্না তার চিঠিতে ইভান পেরেভিচকে অনুনয় জানাল তাডাতাডি বাডি ফিরতে: পিওতর আন্দেইচও নিজের ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন। ছেলে কিন্তু নানা ওজর জানিয়ে শুধু উত্তর দিলেন, তাঁর স্বাীর জন্য এবং তাঁকে যে টাকা পাঠানো হয়েছিল তার জন্য ধন্যবাদ জানালেন পিতাকে, কথা দিলেন শীঘ্রই ফিরবেন বলে, কিন্ত ফিরলেন না। অবশেষে ১৮১২-তে তিনি বাড়ি ফিরতে বাধ্য হলেন: ছ'বছর পরে প্রথম তাঁদের যথন দেখা হল প্রবনো ঝগড়ার একটি কথাও উল্লেখ না করে পিতা-পত্র পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন: বার্ন্তবিক তার সময় এটা নয়: শনুর বিরুদ্ধে সমস্ত রাশিয়া হাতিয়ার নিয়ে বুখে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা দক্তনেই অনুভব করলেন তাঁদের শিরায় রুশ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। জাতীয় সেনাদলের প্রেরা একটি রেজিমেন্টকে পিওতর আন্দ্রেইচ নিজ খরচায় সন্থিত করলেন। যুদ্ধ কিন্ত শেষ হয়ে গেল, বিপদ গেল কেটে। আবার ইভান পেরোভিচের একঘেয়ে লাগতে লাগল, দ্র দেশের প্রলোভন আবার জেগে উঠল তাঁর মনে। সেই জগৎ তাঁকে আকর্ষণ করল যাতে তিনি অভ্যন্ত এবং যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। মালানিয়া সেগেরিভূনা তাঁকে ধরে রাখতে পারল না; তার

দাম তাঁর কান্থে সামান্যই। এমন কি তার সাধের আশাও হল চুরমার – তার দ্বামীও মনে করলেন যে ফেদিয়াকে মানুষ করার ভার প্লাফিরার উপর নাস্ত করাই বেশী যাক্তিসঙ্গত। এই আঘাত ইভান পের্রোভিচের হতভাগ্য স্মী আর সহ্য করতে পারল না, আর একটি বিচ্ছেদ তার সহ্য হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই কোনো রকম অন্যোগ না করেই তার মৃত্যু হল। সমস্ত জীবন ধরে কথনোই কোনোকিছ্বর প্রতিবাদ সে করে নি, নিজের অস্বস্থতার বিরুদ্ধে কোনো রকম লড়াইয়ের ভাবও সে দেখাল না। কথা বলতে অসমর্থ, মুখের উপর ঘনিয়ে উঠেছে মৃত্যুর ছায়। তবুও তখনো তার মুখাবয়বের উপর রয়েছে সেই আগেকার ধৈর্যশীল বিহ্বলতা আর শান্ত নম্রতা; প্রাফিরার দিকে সে তাকাল সেই একই ধরনের মূক সহিষ্ণুতা নিয়ে এবং আলা পাভলভূনার মতো, যিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর স্বামীর হস্ত চুম্বন করেছিলেন, সেও সেইভাবেই গ্লাফিরার হস্ত চুম্বন করল এবং গ্লাফিরার হাতে নিজের একমাত্র ছেলেকে সমপূর্ণ করে দিল। শেষ হয়ে গেল এই শান্ত নিরীহ মেয়েটির জীবন—সে যেন এক জাম থেকে ওপড়ানো, রোন্দরের শিকড় মেলে দেওয়া এক পরিত্যক্ত চারা; নেতিয়ে পড়ে বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল সে, কেউই তার জন্য শোক করল না। মাল্যানিয়া সেগে য়েভ্নার দাসীরা এবং পিওতর আল্রেইচ ছাড়া আর কেউই তার জন্য দুর্হাখত হল না। বৃদ্ধের বারবার মনে পড়তে লাগল তার নিঃশব্দ উপস্থিতি। 'মাফ করো, বিদায়, লক্ষ্মী মেয়ে,' গিজার তার সামনে শেষবারের মতো নত হবার সময় তিনি মুদুস্বরে ফিসফিস করে বললেন। তার কবরের উপর এক মুঠো মাটি ফেলবার সময় তিনি কাদলেন।

তার মৃত্যুর পর বেশী দিন তিনি বাঁচেন নি। ১৮১৯-এর শীতকালে শান্তভাবে তাঁর মৃত্যু হয় মন্ফোতে; এখানে তিনি প্লাফিরা ও তাঁর নাতিকে নিয়ে চলে এসেছিলেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন আয়া পাভলভ্না ও মালানিয়ার পাশে যেন তাঁকে কবর দেওয়া হয়। সে-সময় ইভান পেরোভিচ প্যারিসে ফুর্তি করছিলেন; ১৮১৫-এর অম্প পরেই চার্কারতে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে রাশিয়ায় ফিরতে তিনি মনস্থ করলেন। জমিদারী পরিচালনার ব্যবস্থা করা দরকার, এবং প্লাফিরার চিঠিমতো ফেদিয়া এখন তেরোয় পড়েছে, সময় হয়েছে তার শিক্ষার জন্য গভীর মনোয়োগ দেবার।



দার ৭ ইংরেজ হয়ে ইভান পেত্রোভিচ রাশিয়ায় ফিরলেন। তাঁর ছোটো করে ছাঁটা চুল, মাড়-দেওয়া জামার সামনেটা, কড়াইশঃটির মতো সবাজ দীর্ঘ ফ্রক কোট আর বহুসংখ্যক স্কন্ধাবরণ, তাঁর মুখের কঠোর ভাব, একই সঙ্গে র, ঢ এবং উদাসীন ব্যবহার, দাঁতের ভিতর দিয়ে তাঁর কথা বলার অভ্যেস, তাঁর অকস্মাৎ কাষ্ঠহাসি, তাঁর গম্ভীর মুখ, তাঁর কথাবার্তার এক এবং অপরিবর্তনীয় বিষয় — রাজনীতি অথবা অর্থনীতি বিজ্ঞান — আধ-ঝল্সানো গোমাংস এবং পোর্ট মদের প্রতি তাঁর অতিশয় আগ্রহ — তাঁর স্বাকিছই গ্রেট ব্রিটেনের আভাস দিত। কিন্তু এটা অন্তত শোনালেও, ওই ধরনের উগ্র সাহেব হওয়া সত্ত্বেও ইভান পেত্রোভিচ স্বদেশপ্রেমিকও হয়ে উঠেছিলেন — অন্তত নিজেকে তাই তিনি বলতেন, যদিও রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিল না, টিকে ছিল না একটিও রুশ অভ্যাস এবং রুশ বলতেন অভুতভাবে: সাধারণ কথাবার্তার সময় তাঁর কথাগুলো ছিল জড়ানো, ক্লান্ত আর ফরাসী কথায় ভরা; কিন্তু গ্রেত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে কথার মোড় ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে ইভান পেরোভিচ 'আত্ম-অধ্যবসায়ের নতুন পরীক্ষাদান', 'পরিস্থিতির প্রকৃতিবির্দ্ধ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করতেন। রাজ্যের সংগঠন ও তার উর্নাত বিষয়ক কয়েকটি পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি ইভান পেগ্রোভিচ বিদেশ থেকে এনেছিলেন; যাকিছা দেখেছিলেন সবকিছার উপরেই তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে, অব্যবস্থার জন্য তিনি রেগে উঠেছিলেন। তাঁর বোনের সঙ্গে দেখা হবার পর প্রথমেই তিনি ঘোষণা করলেন গ্রেত্র সংস্কার প্রবর্তন করতে তিনি ক্রতসঙ্কল্প, তাকে সাবধান করে দিলেন যে এখন থেকে নতুন পদ্ধতিতে সর্বাকছ, পরিচালিত হবে। গ্রাফিরা পেত্রোভূনা কিছ, বলল না; সে শুধ্ব দাঁতে দাঁত ঘষে ভাবল, 'কে জানে কপালে কী আছে?' কিন্তু তার ভাই আর দ্রাতৃৎপুত্রের সঙ্গে গ্রামে ফেরার পর তার ভয় অলপ দিনের মধ্যেই মিলিয়ে গেল ৷ বাড়ির মধ্যে কতক কতক পরিবর্তন অবশ্য করা হল: গলগ্রহ ও নীচ চাটুকারদের বিনাবাক্যব্যয়ে দূরে করে দেওয়া হল বাড়ি থেকে। তাদের মধ্যে ছিল দুটি বৃদ্ধা — একজন অন্ধ, অন্যজন পক্ষাঘাতাক্রান্ত; আর ছিল ওচাক্ত আমলের এক থাডেথাডে মেজর, তার ছিল সাত্যিকারের রাক্ষাসে ক্ষিদে, সেজন্য তাকে কালো রুটি আর মাষকলাই ছাড়া আর কিছু খেতে দেওয়া হত না। আগেকার অতিথিদের যাতে আমল দেওয়া না হয় এই মর্মে এক আদেশ ঘোষিত হল, তাদের সবাইকার স্থান অধিকার করল এক দূরে প্রতিবেশী, সোনালী চুলওলা খোস-পাঁচড়া রোগাক্রান্ত এক ব্যারন, অতি ভদ্র ও অতি বোকা এক ভদুলোক। মঙ্গেল থেকে এল নতন নতন আসবাবপত্র: আনা হল পিকদানি, ঘণ্টা আর হাতম,খ ধোবার স্ট্যান্ড। প্রাতরাশ পরিবেষিত হতে লাগল নতুনভাবে। ভোদকা এবং গ্রহানির্মিত পানীয়ের স্থান গ্রহণ করল বিদেশী মদ। চাকরদের জন্য তৈরী করা হল নতুন উদি। কুলচিক্তের সঙ্গে যুক্ত করা হল নতুন একটি সূত্র: 'In recto virtus...'\*। বান্তবিকই গ্লাফিরার প্রতিপত্তি একেবারেই ক্ষন্ত হল না: সর্বাক্ছ, কেনাকাটি এবং বন্টনের কাজ তখনো ছিল তার শাসনে। যে অ্যালসেসীয় চাকরকে বিদেশ থেকে আনা হয়েছিল, কর্তার পূষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও গ্লাফিরার আধিপত্য অমান্য করার জন্য তার চার্কার গেল। জমিদারীর পরিচালনা ও ব্যর সংক্রান্ত ব্যাপারেও গ্লাফিরা পেত্রোভানার কথা শোনা হত। এই বিশৃত্থলার মধ্যে নবরূপ আনয়নের জন্য ইভান পেক্রোভিচের বারংবার ঘোষিত ইচ্ছা সত্ত্বেও সর্বাকছ্টই রইল আগের মতো — স্বাকিছ, ই, শ্ব্ধ, কয়েক জায়গায় খাজনা বাড়ানো, বেগার কাজ জোর করে আদায় এবং ইভান পেত্রোভিচের কাছে চাষীরা যাতে সরাসরি আবেদন করতে না পারে সে-সম্বন্ধে অনুজ্ঞা জারি করা ছাড়া। দেখা গেল, এই দেশপ্রেমিকের মনে তাঁর দেশবাসীদের প্রতি প্রচণ্ড ঘূণা রয়েছে। শুখু, ফেদিয়ার উপর ইভান পেত্রোভিচের পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করা হল; বান্তবিকই তার শিক্ষাপদ্ধতির হল 'আমূল পরিবর্তন'। অন্য সর্বাকছ, বাদ দিয়ে তার বাবা এই কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন।

## 22

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইভান পেগ্রোভিচ যখন বিদেশে ছিলেন ফেদিয়া ছিল প্লাফিরার তত্ত্বাবধানে। যখন তার মা-র মৃত্যু হয় তখন তার বয়স আট বছরও হয় নি। মা-কে সে মাঝেমাঝে দেখতে পেত আর দার্ণ ভালোবাসত; তার মা-র শান্ত ফ্যাকাশে মৃখ, তার কর্ণ চার্ডনি আর ভীর্ আদরের সমৃতি ফেদিয়ার মনে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে গিয়েছিল। সংসারে

ল্যাটিন ভাষায় — 'নিয়মনিষ্ঠাতেই প্রেণ্ড'।

তার মা-র পদমর্যাদার কথা সে শুধু অস্পন্টভাবে অনুভব করত: তাদের মধ্যে যে প্রতিবন্ধক খাড়া হয়ে ছিল, সে সম্বন্ধে সে ছিল সচেতন। এই প্রতিবন্ধককে ভাঙতে তার মা সাহস করে নি আর সেটা করা ছিল তার সাধ্যের অতীত। বাবাকে সে আমল দিত না, এবং এ-কথা বলতেই হবে যে তিনি কখনো তাকে আদর করতেন না। ঠাকুর্দা মাঝেমাঝে তার মাথায় হাত বুলোতেন এবং নিজের হস্ত চুম্বন করতে তাকে দিতেন, কিন্তু তাকে তিনি বলতেন অমার্জিত ছোকরা, মনে করতেন তাকে আহাশ্মক বলে। মালানিয়া সেগে য়েভ্নার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণভাবে সে গিয়ে পড়ল তার পিসীর খপ্পরে। ফেদিয়া তাকে ভয় পেত; ভয় পেত তার উল্জাল তীব্র চোথগুলো আর তার তীক্ষ্ম ম্বরকে; তার সামনে কথা বলতে তার ভয় করত: নিজের চেয়ারের মধ্যে সামান্য নডলেই তার পিসী ফু'সিয়ে উঠত, 'আবার কী হল? স্থির হয়ে বোস!' রবিবারের উপাসনার পর খেলবার অনুমতি সে পেত, অর্থাৎ তাকে দেওয়া হত একটা মোটা রহস্যময় বই, কোন এক মাক্সিমোভিচ-আম্বদিকের লেখা, যেটার নাম 'প্রতীক ও চিহ্ন'। এই বইয়ের মধ্যে ছিল প্রায় হাজারটি ছবি, অধিকাংশই দুর্বোধ্য, এবং পাঁচটি ভাষায় তাদের সমসংখ্যক রহস্যুপূর্ণ ব্যাখ্যা। এই ছবিগা, লির মধ্যে একটি মোটাসোটা উলঙ্গ মদনদেব এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'জাফরান এবং রামধন,' শীর্ষক উক্ত ছবিগালের অন্তর্গত একটির তলায় এই ব্যাখ্যা লেখা ছিল: 'ইহার প্রভাব সদেরেপ্রসারী'. আর একটির তলায় — যেটি চিত্রিত করেছিল 'একটি বক একটি ভায়োলেট ফুল ঠোঁটে নিয়ে উড়ছে' — এই কথাগুলো লেখা ছিল, 'তোমার কাছে সর্বাকছুই জানা'। 'মদনদেব এবং ভালকে যে তার বাচ্চাকে চাটছে' তার অর্থ 'অল্পে অল্পে'। এই ছবিগর্মাল ফেদিয়া বারবার দেখেছিল; সেগ্রলোকে সে প্রুখ্যান্মপ্রুখ্ভাবে জানত; তাদের কতকগর্নাল, এবং বারবার সেই একই ছবিগ্রন্থি, তাকে ভাবাত আর তার কল্পনাকে করত বন্ধনমূক্ত: অন্য কোনো খেলা সে জানত না। তার যখন ভাষা এবং সঙ্গীত শেখার সময় হল খুব সামান্য বেতনে গ্লাফিরা পেরোভ্না নিষ্ক্ত করল এক ব্রড়িকে — খরগোশের মতো চোখওলা এক সুইডেনবাসিনী, ভাঙা ভাঙা ফরাসী আর জার্মান সে জানত, অতি সামান্যই পারত পিয়ানো বাজাতে এবং সর্বোপরি নুন দিয়ে শসা জারানোর ব্যাপারে ছিল পারদর্শিনী। এই শিক্ষয়িত্রী, তার পিসী এবং ভাসিলিয়েভ্না নামে ব্ডি দাসীর সাহচর্যে ফেদিয়া পুরো চার বছর কাটিয়েছিল। প্রায়ই তাকে দেখা যেত তার 'চিহ্নগালো' নিয়ে কোলে বসে

থাকতে: বহু, দীর্ঘ দীর্ঘ দিন সেখানে সে বসে থাকত। নীচু ছাতওলা ঘর থেকে নিঃস্ত হত জেরানিয়ামের গন্ধ, একটি মাত্র চবির বাতি মিটমিট করে কাঁপত, ক্লান্ত তন্দ্রচ্ছন্ন ভাবে ডাকত বি'বি'পোকা, দেয়ালের উপর দ্রত টিকটিক শব্দ করত ছোটো ঘডিটা, ঘরের কাঠের দেয়ালটার পিছনে কোথাও একটা ইন্দরে গোপনে আঁচডাত আর কাটত, আর তিনটি বুডি বসে থাকত ভাগ্যদেবীদের মতো: নিঃশব্দে দ্রুত চালাত তাদের বোনার কাঁটাগুলো: অন্ধকারের মধ্যে তাদের হাত থেকে চণ্ডল ভুতুড়ে নানা আকারের ছায়া পড়ত — শিশ্যর মনেও সেই ধরনের নানা অন্তত আর বিষয় চিস্তা জমে উঠত। ফেদিয়াকে অবশাই চিত্তাকর্ষক শিশ্ব বলা যেত না। তার রঙ ছিল খুব ফ্যাকাশে, কিন্ত শরীরটা মোটা, জবড়জং, আনাড়ী-গোছের — গ্লাফিরা পেত্রোভানা বলত, হাবহা যেন চাষা। তাকে যদি আরো ঘন ঘন মৃক্ত বাতাসে যেতে দেওয়া হত, তাহলে গালে তার শীঘ্রই রঙ দেখা দিত। প্রায়ই অলস হওয়া সত্ত্বেও লেখাপড়া সে ভালোই করত। কখনো সে কাঁদত না, কিন্তু মাঝেমাঝে তার উপর ভর করত একটা বেয়াড়া একগ;যেমি, আর তখন কেউ তাকে সামলাতে পারত না। তার চারপ্রাশের কাউকে ফেদিয়া ভালোবাসত না... ছেলেবেলায় যে কাউকে ভালোবাসে নি তার কপালে দঃখ আছে!

ইভান পেগ্রোভিচ এই অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করলেন এবং সময় নগ্ট না করে প্রয়োগ করলেন তাঁর পদ্ধতিকে। গ্লাফিরা পেত্রোভ্নাকে তিনি বললেন, আমি একে 'প্রথমত প্রধানত চাই মানুষ করে তুলতে, un homme\*, আর শ্বেই মান্য নয়, স্পার্টানের মতো মান্য করতে।' ইভান পেরোভিচ তাঁর পরিকল্পনাকে শ্বর, করলেন তাঁর ছেলেকে স্কচ পোষাক পরিয়ে; বারো বছরের ছেলেটি খোলা হাঁটু আর মাথায় পালক লাগানো টুপি পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সুইডিশ মহিলার বদলে এলেন এক সুইস শিক্ষক, ব্যায়ামে তিনি পটু। পুরুষোচিত নয় বলে সঙ্গীতকে একেবারেই বাতিল করে দেওয়া হল: জাঁ-জাক রুসোর মত অনুসারে প্রকৃতি-বিজ্ঞান, আন্তর্জাতিক আইন, গণিত, ছাতোরের কাজ এবং বীরোচিত অনার্ভাত উদ্রেক করার জন্য কুর্লাচহুবিদ্যা — ভবিষ্যৎ 'মানুষের' জন্য এইগুলি হল বরাদ্দ কাজ। ভোর চারটেয় তাকে ঘুম ভাঙিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে করানো হত ম্নান, তারপর দড়ির সঙ্গে বে'ধে তাকে দোড় করানো হত এক উ'চু খুটির

ফরাসী ভাষায় — মান্ব।

চারিধারে। দিনে মাত্র একবার এক ধরনের খাবার তাকে দেওয়া হত, চডত ঘোডায় এবং এক ধনুকের সাহায্যে শিখত তীর ছাডতে। প্রতিটি সুযোগে তার বাবার আদর্শ অনুসারে তার ইচ্ছার্শাক্তকে করা হত উদ্দীপিত এবং প্রতি সন্ধায় একটি বিশেষ খাতায় সমস্ত দিনের ঘটনা এবং তার নিজের ধারণার কথা সে লিখত। তার নিজের তরফ থেকে ইভান পেরোভিচ ফরাসী ভাষায় তাকে উপদেশাবলী লিখে দিতেন। ফরাসী ভাষায় তাকে তিনি বলতেন mon fils\* এবং তাকে ডাকতেন vous\*\* বলে। রূশ ভাষায় ফেদিয়া তার বাবাকে সম্বোধন করত 'তুমি' বলে, কিন্তু তাঁর সামনে বসতে সাহস করত না। এই 'পদ্ধতিতে' ছেলেটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, তার মাথার মধ্যে সর্বাকছ্ম গেল তালগোল পাকিয়ে এবং তার মন হয়ে গেল আড়ন্ট। কিন্তু এই নতুন ধরনের জীবন্যাত্রায় তার স্বাস্থ্যের হল উন্নতি: প্রথমে সে জরুরে পর্ডোছল. কিন্তু অলপ সময়ের মধ্যেই সেরে উঠে সে শক্ত ছেলে হয়ে উঠল। তার জন্য তার বাবা গর্ব বোধ করতেন এবং নিজের বিশিষ্ট ভাষায় তাকে ডাকতেন 'প্রকৃতির সন্তান', 'আমার হাতে-গড়া'। ফেদিয়ার যখন যোল বছর বয়স হল ইভান পেত্রোভিচ মনে করলেন সময় থাকতে তার মনে নারী জ্যাতি সম্পর্কে একটা ঘূণার ভাব জাগ্রত করা যুক্তিসঙ্গত — আর আমাদের এই তরুণ প্পার্টান, ব্যকে যার লম্জা, সবে যার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, পার,ষত্ব, শক্তি ও তর,ণ রক্ত যার ভিতর উপচে পডছে — তার মধ্যে দেখা গেল নিবিকার, নির্ত্তাপ, রুক্ষ একটা ভাব দেখানোর চেণ্টা।

ইতিমধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল। বছরের অধিকাংশ সময় ইভান পেরোভিচ কাটাতে লাগলেন লাভরিকিতে (তাঁর প্রধান পৈতৃক তাল্কের এই নাম), কিন্তু শীতকালে একলা তিনি যেতেন মম্কোতে। সেখানে তিনি উঠতেন এক সরাইখানায়, অধ্যবসায় সহকারে যেতেন ক্লাবে, নানা বৈঠকখানায় সবাইকার কাছে বলতেন, ব্যাখ্যা করতেন তাঁর পরিকল্পনাগ্নলি, এবং প্রতিবারেই বেশী করে নিজেকে প্রচার করতেন ইংরেজ ভক্ত, অসন্তুষ্ট ব্যক্তি এবং রাজনীতিক্ত বলে। তারপর এল ১৮২৫\*\*\*, তার পিছনে পিছনে এল

ফরাসী ভাষায় — আমার ছেলে।

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — আপনি।

<sup>\*\*\*</sup> ডিসেম্বরীদলের বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে। অভিজ্ঞাত সম্প্রদারের এই বিপ্লবীর। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বৈরতক্ত ও ভূমিদাস প্রথার বির্দ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

দ্যঃখ-কন্ট। ইভান পেগ্রোভিচের ঘনিষ্ঠ বন্ধ্ব ও পরিচিত লোকদের অদৃষ্ট খুব খারাপ হল। তাড়াতাড়ি ইভান পেরোভিচ তাঁর গ্রাম্য বাড়ির নির্জানতায় গা ঢাকা দিলেন, একেবারেই বাইরে বেরুতেন না। এক বছর কেটে গেল। অকস্মাৎ ইভান পেরোভিচের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়তে শ্বর, করল: তিনি অস্বস্থ ও অকর্মণ্য হয়ে পড়লেন। নাম্ভিক লোকটি গির্জায় যেতে ও প্রার্থনা করতে শ্বর্ব্ব করলেন: ইংরেজটি বুশ দেশের বাষ্পীয় শ্লানাগারে যেতে, দুপুর দু'টোয় খেতে, রাহি ন'টায় শতেে এবং পরেনো চাকরের বকবকানি শত্নতে শতুনতে ঘতিয়ে পড়তে শারা করলেন: এই রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা ও চিঠিপত্র দিলেন প্রতিষ্ঠা, রাজ্যপালের সামনে তিনি চি'চি' করতেন এবং প্রালিশ ইন্সপেক্টর দেখলে উঠতেন সিটিয়ে। সেই কঠিন মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষটি ফোড়া হলে কিংবা স্বৃপ ঠান্ডা দেখলে কাতরাতেন কিংবা ঘ্যান-ঘ্যান করতেন। আবার সমস্ত সংসারের সর্বেসর্বা হয়ে উঠল প্লাফিরা পেগ্রোভ না : আবার পিছনের দরজা দিয়ে দেখা যেতে লাগল নায়েব, গোমস্তা এবং যত রাজ্যের সাধারণ লোকেরা আসছে 'ক'ুদুলে ব্রডির' সঙ্গে কথা কইবার জন্য — ব্যাডির চাকরবাকররা তাকে এই নাম দিয়েছিল। ইভান পেগ্রোভিচের এই পরিবর্তনে তাঁর ছেলে হতবাদ্ধি হয়ে পডছিল। তার বয়স তথন উনিশ হতে চলেছে এবং সে তখন ভাবতে এবং তার পিতার পীডাদায়ক কবল থেকে ম্ত্রিক পেতে শ্রু করেছে। আগেই সে তার বাবার কথায় ও কাজের মধ্যে, উদারনীতির স্বপক্ষে তাঁর গালভরা কথা এবং তাঁর কুংসিত উৎপীডনের মধ্যে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু এ-ধরনের দার্ণ পরিবর্তন সে আশা করে নি। চরম স্বার্থপর মান্ত্র্যটির আসল রূপ এখন প্রকাশিত হয়ে পড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য তর্ত্বণ লাভরেংস্কির মন্কো যাত্রার ঠিক আগেই ইভান পেত্রেভিচের আর একটি হয়ে গেলেন, এক দিনের অন্ধ মধ্যে হয়ে গেলেন একেবারে অন্ধ।

রুশ ডাক্তারদের দক্ষতার উপর আস্থা না থাকায় বিদেশে যাবার অনুমতির জন্য তিনি দরখান্ত করলেন। কিন্তু সেটা না-মঞ্জুর হল। তারপর তিনি তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রো তিন বছর রাশিয়ার সর্বত্র ঘ্রলেন, গেলেন এক ডাক্তারের কাছ থেকে অন্য ডাক্তারের কাছে, ক্রমাগত ঘ্রতে লাগলেন সহর থেকে সহরে এবং তাঁর ভীর্তা ও খিটখিটে মেজাজ দিয়ে ডাক্তারদের, তাঁর ছেলে ও চাকরবাকরদের পাগল করে তুললেন। লভেরিকিতে তিনি ফিরলেন

এক ঘ্ণিত জীবের মতো, নাকে-কাঁদা অসন্তুণ্ট শিশ্ব হয়ে। বাড়ির স্বাইকার জনাই এল দুর্দিন। শ্বাব্ব খাবার সময়েই ইভান পেরোভিচ শান্ত থাকতেন; ইতিপ্রের্ব কখনো তিনি অত বেশী পরিমাণ এবং অমন পেটুকের মতো খান নি । বাকী সময় তিনি নিজেকে কিংবা বাড়ির আর কাউকে শান্তি দিতেন না। তিনি প্রার্থনা করতেন, ভাগোর উপর দোষ চাপাতেন, গালাগাল করতেন নিজেকে, রাজনীতিকে, তাঁর পদ্ধতিকে; এ পর্যন্ত যাকিছ্ব নিয়ে তিনি গর্ব ও পপর্যা করে এসেছেন, একদা তাঁর ছেলেকে তিনি শিখিয়েছিলেন যে-সব জিনিসকে প্রদ্ধা করতে — স্বাকছ্বকে দিতেন তিনি অভিশাপ। তিনি নিশ্চর করে বলতেন যে কোনোকিছ্ব তিনি বিশ্বাস করেন না; তারপর আবার শ্রেক্ করতেন প্রার্থনা করতে। তিনি মৃহ্তের জন্যও নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারতেন না, দাবি করতেন যেন তাঁর পরিবারবর্গে দিবারাত তাঁর সঙ্গে এবং গলপ বলে তাঁর মনোরঞ্জন করে। গল্পতে তিনি থেকে থেকে বাধা দিয়ে চেন্টিয়ে উঠতেন, 'কী স্ব বাজে বকছ, যত গাঁজাখ্বরে!'

গ্লাফিরা পেরোভানাকে সব ঝিক্ক সইতে হত। তাকে ছাড়া তাঁর একেবারেই চলত না। অসম্ভ লোকটির সব রকম খেয়াল শেষ পর্যন্ত সে সহ্য করেছিল. যদিও মাঝেমাঝে তাঁর কথার জবাব সে সঙ্গে সঙ্গে দিত না. পাছে যে রাগ তার কণ্ঠরোধ করে দিচ্ছে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এইভাবে আরো দু'বছর তিনি বে°চেছিলেন। মে মাসের প্রথম দিকে বারান্দায় সূর্যালোকে তাঁকে বয়ে নিয়ে যাবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। 'গ্লাশা, গ্লাশকা! আমার সারুয়া কোথায়, ওরে বুড়ি হারাম...'—আড়ণ্ট জিভে তিনি তোৎলাচ্ছিলেন কিন্তু কথাটা শেষ আগেই চিরকালের মতো তিনি নির্বাক ভূতোর হাত থেকে প্লাফিরা পেল্লোভ্না স্বর্য়ার পেয়ালাটা ছিনিয়ে নিরেছিল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, চাইল ভাইয়ের মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বড করে নিজের উপর ক্রম চিহ্ন এ'কে নিঃশব্দে সরে গেল। ফেদিয়াও সেখানে উপস্থিত ছিল; সেও কিছু বলল বারান্দার পাঁচিলের উপর ভর দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে বাগানের দিকে চেয়ে রইল – বসন্তের সোনালী সূর্যালোকে বাগানের স্বুগন্ধী সব্বজ আর সম্বুজ্বল। তার বয়স তেইশ; কী ভরঙ্কর আর নিষ্ঠর দ্রতবেগে ঐ তেইশটা বছর কেটে গেছে!.. তার সামনে জীবনের দার উন্মৃক্ত হচ্ছে।

বাবাকে কবর দেবার পর সাংসারিক কাজ ও নায়েবদের তত্ত্বাবধানের ভার সদা-বর্তমান গ্লাফিরা পেগ্রোভানার উপর অর্পণ করে তর্বণ লাভরেংস্কি মন্তেকাতে গেলেন। এক অজ্ঞাত অথচ অদম্য আকর্ষণ তাঁকে সেখানে টেনেছিল। তাঁর শিক্ষার দোষ তিনি ব্রুঝতে পেরেছিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-সময় নণ্ট হয়েছে যথাসম্ভব সেটাকে পর্নষয়ে নিতে হবে। গত পাঁচ বছরে অনেক তিনি পড়েছিলেন এবং অনেককিছু<mark>.</mark> ভেবেছিলেন; তাঁর মাথায় বহু, কম্পনা গেণ্জিয়ে উঠেছিল। তাঁর কিছু কিছা জ্ঞান দেখে অধ্যাপকরা হয়তো বাস্তবিকই হিংসে করতে পারতেন, তবু এমন নানা বিষয়ে তিনি অজ্ঞ ছিলেন, যেগালি ইম্কুলের প্রত্যেকটি ছেলে জানে। লাভরেং শ্বিক ব্রুতে পারলেন তিনি প্রাধীন নন: মনে মনে টের পেতেন যে তিনি এক অন্তত জীব। সেই বিলেত-পাগল লোকটি তাঁর ছেলের উপর এক নিষ্ঠর পরিহাস করে গেছেন; তাঁর উন্ভট শিক্ষার ফল ফলেছে। বহু, বছর ধরে তিনি তাঁর পিতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন: অবশেষে যখন তিনি তাঁর বাপের স্বরূপ ব্রুবতে শুরু করলেন, তখন ইতিমধ্যেই অপকারটা ঘটে গেছে, তাঁর অভ্যাসগলো পরিণত হয়েছে তাঁর দ্বিতীয় প্রকৃতিতে। লোকের সঙ্গে তিনি মানিয়ে চলতে পারেন না: তেইশ বছর বয়সে তাঁর লাজকে হৃদয়ে ভালোবাসা পাবার এক অনির্বাণ আকংক্ষা প্রজন্ত্রিত, তব্যুও তথন পর্যস্ত কোনো মেয়ের মাথের দিকে চাইবার দুঃসাহস তাঁর হয় নি। খানিকটা ভোঁতা ধরনের হলেও তাঁর পরিষ্কার মেধা, বিচার-বৃদ্ধি, গোঁয়ার্ডুমি, ভাব্কতা এবং আলস্য প্রবণতার জন্য জীবনের ঘূর্ণাবর্তে আগেই তার এসে পড়া উচিত ছিল: তার পরিবর্তে তাঁকে রাখা হর্মোছল অস্বাভাবিক নির্জনতায়... এখন সেই যাদ্ম গেছে ভেঙে, কিন্তু তব্ ও তিনি দাঁডিয়ে রইলেন সেই একই জায়গায়, নির্বাক এবং নিজের মধ্যেই নিজে আবদ্ধ হয়ে। তাঁর বয়সে ছাত্রের পোষাক পরা হাস্যকর, কিন্তু ব্যঙ্গকে তিনি ভয় করতেন না — তাঁর স্পার্টান শিক্ষার অন্তত এই ফল ফলেছিল যে অন্যদের মতামতকে তিনি গ্রাহ্য করতেন না; একটুও লঙ্জা না পেয়ে তিনি ছারদের পোষাক পরলেন। প্রবেশ করলেন পদার্থবিদ্যা ও গণিত বিভাগে। তাঁর চেহারাটা ছিল বলিষ্ঠ, মুখটা গোলাপী, কথা তিনি বলতেন কম, দাড়িও তাঁর পূর্ণবয়স্কদের মতো। সহপাঠী ছাত্রদের মনে তিনি এক অম্ভূত ধারণার

সৃতি করলেন। কী করে তারা অনুমান করতে পারে যে এই গন্তীর প্রকৃতির মানুষটি, যে যথাসময়ে পাঠের সময় উপস্থিত থাকে, যে দ্ব'বোড়ায়-টানা বড় গ্রাম্য স্লেজে চড়ে আসে, সে প্রায় শিশ্বর মতো। তারা তাঁকে মনে করেছিল এক অন্তুত পাল্ডিত্যাভিমানী; তারা তাঁর সংসর্গ চায় নি এবং তাদের সেটা প্রয়োজনও ছিল না; তিনিও কার্র সঙ্গে মিশতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দ্ব'বছরের মধ্যে একটি ছাত্রের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন: তার কাছে তিনি ল্যাটিন শিখতেন। এই ছাত্রটির নাম মিখালেভিচ, সে ছিল উৎসাহী প্রকৃতির এবং কবি। বাস্তাবিকই সে লাভরেৎশিকর অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর ভবিতব্যের এক গ্রুবুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের হয়ে উঠেছিল নিরপরাধ হেতু।

একদিন থিয়েটারে (মচালভ তখন যশের শীর্ষসীমায় এবং লাভরেৎস্কি তাঁর কোনো অভিনয়ই বাদ দিতেন না) তিনি ড্রেস সার্কেলে একটি মেয়েকে দেখলেন, আর যদিও তাঁর গম্ভীর চেহারার সামনে দিয়ে গেলে এমন কোনো মেয়েই নেই যে তাঁর ব্রকের মধ্যে আলোড়ন তুলত না, তব্য তাঁর ব্রকটা এবারের মতো কথনো অমন দারুণ ধকধক করে নি। বক্সের মথমলের উপর কন্টেদ্রটি রেখে মের্যেটি নিশ্চল হয়ে বর্সেছিল: তার গাঢ় গোলাপী রঙ. গোলগাল সুন্দর মুর্খাটর প্রতিটি অংশে যৌবনের উত্তপ্ত হিল্লোল কম্পিত হচ্ছিল; তার সর্ ভ্রুজোড়ার নীচেকার স্বন্ধর চোথগালির নয় দৃ্ঘিট, তার অর্থাবোধক ঠোঁটদুর্বিটর চণ্ডল হাসি, তার মাথার বিশিষ্ট ভঙ্গী, তার বাহ্য এবং গলায় প্রতিফলিত হচ্ছিল এক মার্জিত মনের ছবি: বেশভ্ষা তার অতি চমৎকার। তার পাশে বসেছিলেন বছর প'য়তাল্লিশের এক শ্রুকনো হলদেটে রঙের মহিলা। তাঁর পরনে গলা-খোলা জামা, মাথায় কালো টোক টুপি, তাঁর উদ্বেগ সহকারে গদগদ ভাব-ফোটানো ফাঁকা মুখে ফোকলা হাসি: এদিকে বক্সের পিছন দিকটার বয়স্ক একটি লোককে চোখে পড়ে, পরনে তাঁর চিলে ফ্রক কোট আর উ'চু গলাবন্ধ, মুথের ভাবে নির্বাধ গান্তীর্য, ক্ষ্মেদে ক্ষ্মেদে গোল গোল উজ্জ্বল চোথে মোলায়েম অথচ সন্দেহজনক গোছের দুভিট, গোঁফ এবং গালের দ্ব'পাশের জ্বলপিতে কলপ, কপালটা ভারি ও ছোটো, গালগুলোয় ভাঁজ-পড়া — তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গীতে বোঝা যায় যে তিনি অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল। ঐ সন্দের মেয়েটির উপর থেকে লাভরেণ্টিক চোখ ফেরালেন না। অকম্মাৎ বক্সের দরজা খুলে গেল এবং প্রবেশ করল মিখালেভিচ। যে মেয়েটি তাঁর সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল তার সাল্লিধ্যে মন্কোতে নিজের একমাত্র বন্ধরে আবির্ভাবটা লাভরেংন্সিকর মনে হল অন্তত এবং ইঙ্গিতপূর্ণ।

উক্ত বক্সের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি লক্ষ্য করলেন যে সেখানকার সবাই মিখালেভিচের সঙ্গে পরেনো বন্ধার মতো ব্যবহার করছে। রঙ্গমণ্ডের অভিনয়ে লাভরেণ্ট্রিকর আর কোনো উৎসাহ রইল না : এমন কি মচালভও — সেই সন্ধ্যায় যিনি স্কুন্দর অভিনয় করেছিলেন — সচরাচর তাঁর মনে যে-রকম প্রভাব বিস্তার করে থাকেন সে-রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারলেন না। রঙ্গমঞ্চের উপর এক অতি করুণ মুহূতেে লাভরেণ্দিক অনিচ্ছা সত্তেও উপরের সেই সন্দরীর দিকে তাকালেন: উত্তেজিত হয়ে সে সামনে ঝাকে পড়েছে, আরক্ত হয়ে উঠেছে তার গালগুলো: তাঁর সনির্বন্ধ দুষ্টির দর্মন রঙ্গমণ্ডের উপর নিবন্ধ মেরেটির চোখদুটি ধীরে ধীরে ঘুরে তাঁর উপর নিবন্ধ হল... সমস্ত রাত ধরে সেই চোখদ, টি বারবার তাঁর মনে হানা দিতে লাগল। অবশেষে ভেঙে গেল সেই কুতিম বাঁধ: সর্বাঙ্গ ভাঁর থরথর করতে লাগল, দার প উর্ব্বেজত হয়ে উঠলেন তিনি। পরের দিনই মিখালেভিচের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গেলেন। তার কাছ থেকেই তিনি জানলেন যে ঐ স্কুনরী মহিলাটির নাম হল ভারভারা পাভলভূমা করোব্ইনা; যে বৃদ্ধ দম্পতি বক্সে তার সঙ্গে ছিলেন তাঁরা হল তার বাবা-মা এবং সে, অর্থাৎ মিখালেভিচ, গত বছর মস্কোর কাছে কাউণ্ট ন... র কাছে শিক্ষকতার জন্য বাস করার সময় তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। উৎসাহী লোকটি ভারভারা পাভলভানার প্রশাংসা করে তাকে আকাশে তলল। স্বভাবস্কলভ মূদ্র গলায় সে চীৎকার করে উঠল, 'শোনো বন্ধ, আমি বলছি ঐ মেয়েটি এক আশ্চর্য সূচিট, ভারি প্রতিভাশালী, শিল্পী বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, এবং প্রকৃতিটিও ভারি নরম।' লাভরেংস্কির প্রশ্নাবলী থেকে ভারভারা পাভলভ্না তাঁর মনে কী রকম দাগ কেটেছে ব.ৰতে পেরে নিজে থেকেই সে প্রস্তাব করল তাঁকে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাবে, বলল যে তাকে তাঁরা মনে করে পরিবারেরই একজন, উক্ত জেনারেলটি মোটেই নাক-উ'চু ধরনের লোক নয় এবং মেয়েটির মা এতোই বোকা যে মনে করে চাঁদটা তৈরী সব্বন্ধ পনির দিয়ে। লাভরেণ্ট্র্ক আরক্ত হয়ে উঠলেন, তোৎলাতে তোৎলাতে যে-সব কথা বললেন সেগলো বোঝা গেল না. তারপর গেলেন চলে। পাঁচ দিন ধরে তিনি লডাই করে চললেন নিজের ভীরতার সঙ্গে: এবং ষষ্ঠ দিনের দিন এই তর্তুণ স্পার্টানটি নতুন পোষাক পরে মিখালেভিচের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন ৷ শেষোক্ত জন পরিবারের একজন হওয়ায় শ্বে, চুলটা আঁচডে নিল, তারপর দুজনেই চলল করোব ইনদের ব্যডি।

ভারভারা পাভলভানার বাবা পাডেল পেরোভিচ করোবাইন হলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর-জেনারেল। সেন্ট পিটার্সবির্গে চাকরিতে তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়েছিলেন। যৌবনে তাঁর নাম ছিল ভালো নাচিয়ে আর তুখোড় সৈন্য হিসেবে। অবস্থাবিপাকে দু,' কিংবা তিনটি সাধারণ জেনারেলের অধীনে তিনি আড়েজ্জটোণ্ট হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তাঁদেরই একজনের কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন প'চিশ হাজার র বল যৌতুক নিয়ে। অতি নিথ তভাবে তিনি আয়ন্ত করেছিলেন সামরিক কুচকাওয়াজ এবং সামরিক ড্রিল: এইভাবে তিনি ঘষ্টে ঘষ্টে চলছিলেন; কুড়ি বছর ধরে চাকরি করার পর তিনি মেজর-জেনারেলের পদ এবং একটি রেজিমেশ্টের উপর প্রভুত্ব পান। এবার গা ছেড়ে দিয়ে ধাঁরে-সংস্থে অর্থ সন্তয়ে মন দেওয়া যেত। তিনিও ভেবেছিলেন তাই, কিন্তু বিশেষ সাবধান না হয়েই এগুলেন। সেনাদলের অর্থকে কারবারে খাটানোর তিনি একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন — উপায়টা খুব ভালোই মনে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সময়মতো ঘুস দিতে পারেন নি: ফলে তিনি অভিযুক্ত হন। ব্যাপারটা শুধু অপ্রীতিকর হয়ে দাঁড়াল না — অত্যন্ত কুর্ণসিত হয়ে উঠল। কোনোমতে উক্ত জেনারেল নিজেকে মৃক্ত করতে পারলেন বটে, কিন্তু তাঁর ভবিষাৎ গেল মাটি হয়ে: তাঁকে উপদেশ দেওয়া হল অবসর গ্রহণ করার। আরো দু, বছর সেণ্ট পিটার্সবির্গে তিনি নানা জায়গায় ঘোরাঘ্ররি করলেন, আশা করেছিলেন একটি আরামের চার্কার জ্বটে যাবে: কিন্তু কিছুই তিনি পেলেন না। ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে এক মেয়েদের কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়েছে আর প্রতি দিনই বেড়ে চলেছে খরচ... নিজের ইচ্ছার খুব বিরুদ্ধে তিনি মস্কোতে আসা শ্বির করলেন, যেখানে শস্তায় থাকা যাবে। স্তারো-কনিউশেলি স্টিটে তিনি একটা নীচু ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করলেন। তার মাথার ওপর বসানো হল একটা তকমা এবং অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের মতো মন্ফো-জীবনে কায়েমি হয়ে বসলেন বছরে ২৭৫০ রবল ব্যয় করে। মন্তেকা হল অতিথিবংসল সহর, সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, একজন জেনারেলকে তো বটেই। এইভাবে স্থূলকায়, তখনো সৈনিকদের মতো চেহারা, পাভেল পেরোভিচ অল্প দিনের মধ্যেই মদেকার সবচেয়ে ভালো ভালো বৈঠকথানায় দেখা দিতে শ্রের করলেন। নাচের সময় বিষণ্ণ পাণ্ডুর যে-সব যাবকেরা তাসের টোবলের পাশে ঘোরাঘারি করত তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল তাঁর ঘাড়ের ইতন্তত বিক্ষিপ্ত গুচ্ছ গুচ্ছ কলপ-মাথা চুল এবং অর্ডার অব সেণ্ট অ্যানের নোংরা ফিতেটা, খেটাকে তিনি তাঁর কচকচে কালো গলাবন্ধের উপর কোণার্কাণভাবে লাগাতেন। সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দাবি কী করে করতে হয় পাভেল পেরোভিচ সে-কথা জানতেন। তিনি কথা বলতেন অলপ এবং অভ্যেসগুণে অবশাই নাকীসুরে: উচ্চপদস্থদের সঙ্গে কথা বলার সময় এই স্বরকে তিনি বদলাতেন; তাস খেলতেন সাবধানে, ব্যাড়িতে করতেন স্বল্পাহার এবং নিমন্ত্রণে খেতেন ছ'জন লোকের মতো। তাঁর স্ত্রীর নাম কাল্লিওপা কারলভূনা — এছাড়া তাঁর বিষয়ে আর কিছু বেশী বলার নেই। তাঁর বাঁ চোথ থেকে জল বেরিয়ে আসত, যার ফলে কাল্লিওপা কারলভ্না (প্রসঙ্গত, তিনি ছিলেন জার্মান বংশের) নিজেকে মনে করতেন ভাবাবেগসম্পন্না মহিলা বলে: সব সময়েই উৎকণ্ঠায় তিনি থাকতেন চণ্ডল, যেন তাঁকে যথেষ্ট খেতে দেওয়া হয় নি ৷ পরতেন আঁটসাঁট মখমলের পোষাক, একটা টোক টপি এবং ফাঁপা সরু ব্রেসলেট। পাভেল পেরোভিচ এবং কাল্লিওপা কারলভ নার একমাত্র কন্যা ভারভারা পাভলভূনা কলেজ থেকে যখন পাস করে বের্ল তথন তার বয়স সতেরো। কলেজে তাকে বলা হত সবচেয়ে সক্রুরী যদিই বা না হয়, সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ছাত্রী এবং সবচেয়ে ভালো গায়িকা। সেখানে সে পেয়েছিল সাইফার\*: লাভরেণ্স্কি প্রথম যখন তাকে দেখেছিলেন, তার বয়স তথন উনিশও প্রেরা হয় নি।

## 58

মিখালোভিচ যথন করোব্ইনদের অপরিচ্ছন্ন ধরনের বৈঠকখানায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিল তখন এই স্পার্টানের হংকম্প হচ্ছিল। কিন্তু অলপক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভয় কেটে গেল: জেনারেলের মধ্যে ছিল সেই ধরনের দিলদরিয়া ভাব সমস্ত রুশীদের যা জন্মগত। সেটা বিধিত হরেছিল সেই অভুত সৌজনাের দারা যেটা বদনামওলা লােকদের বৈশিষ্ট্য। অলপক্ষণের মধ্যেই জেনারেলের স্থাী কেমন যেন চুপ্সে গেলেন। ভারভারা পাভলভ্নার মধ্যে এমন একটি শান্ত মধ্র ভাব ছিল যে তার সামনে যে-কোনাে লােকই

শোনার মনোগ্রাফ করা বৈশিক্টোর একটি পদক, তার উপর রাজকীয় সঙ্কেত চিহ্ন।

সহজ্ঞ বোধ করতে পারে: বাস্তবিকই তার অপর্পু সোষ্ঠিব, তার হাসি হাসি চোথ, তার সুডোল কাঁধ আর গোলাপী বাহ্য, তার হালকা অথচ অলসভাবে হাঁটার ভঙ্গী, এমন কি তার মিণ্টি কণ্ঠপ্ররের রেশের মধ্যে এমন একটি মন-মাতানো যাদ্য ছিল, যেটা অপ্পণ্ট স্কান্ধের মতো ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, যেটা মৃদু এবং কোমল হওয়া সত্ত্বেও লাজ্মক এবং অলস-মধুর ধরনের, এমন একটা ভাব ভাষায় থাকে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তব্ সেটা নাড়া দেয় আর জাগিয়ে তোলে — অবশাই ভীর,তাকে নয়। লাভরেণ্ট্র্ন্ক থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা শরে, করলেন, গতকালের অভিনয় সম্বন্ধে: সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভূনা মচালভ সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করল, আর শুধুই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল না বা আহা মার গোছের উক্তি করে থামল না, তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে এমন সব প্রাসঙ্গিক মতামত প্রকাশ করল যার মধ্যে নারীস্কলভ ব্যদ্ধির পরিচয় ছিল। মিথালোভিচ সঙ্গীতের কথা তুলল: অতি সহজভাবে ভারভারা পাভলভূনা পিয়ানোর সামনে বসে নিখঃতভাবে শোপাঁ-র কতকগুলি মাজুরকা বাজাল, এটা তখন সবে ফ্যাশন হয়ে উঠতে শ্রের কর্রোছল। দ্বপ্রেরর আহারের যথন সময় হল লভেরেংন্কি বিদায় চাইলেন, কিন্তু তাঁকে থেকে যেতে রাজী করানো হল। দুপুরের আহারের সময় জেনারেল তাঁকে উৎকৃষ্ট 'লাফিত' দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন, যার জন্য জেনারেলের ভূত্যকে তাড়া দিয়ে ভাড়াগাড়িতে পাঠানো হয়েছিল দেপ্রে-র মদের দোকানে। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হবার পর লাভরেংস্কি বাড়ি ফিরে, অনেকক্ষণ বেশ পরিবর্তন না করে বসে রইলেন হাত দিয়ে চোখ ঢেকে, মন্ত্রমুঞ্জের মতো ৷ মনে হল, এই প্রথম তিনি অনুভব করছিলেন কোন জিনিস জীবনকে সুষমার্মণ্ডিত করে তোলে: তাঁর সমস্ত ধারণা ও প্রতিজ্ঞা, যতাকছ্ আহাম্ম্রাকি মুহ্রতের মধ্যে মিলিয়ে গেল; তাঁর সমস্ত সন্তার মধ্যে জেগে রইল একটিমাত্র অনুভূতি, একটিমাত্র কামনা — আনন্দের, ভোগ করার, প্রেমের কামনা, একটি মেয়ের মধ্বর প্রেমের কামনা। সেই দিন থেকে করোব্ইনদের বাড়িতে তিনি ঘন ঘন যেতে লাগলেন। ছ'মাস পরে ভারভারা পাভলভূনার কাছে তিনি প্রেম নিবেদন করলেন এবং অনুরোধ করলেন তাঁকে বিয়ে করতে। তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল; বহুকাল আগেই, লাভরেংন্দিকর প্রথমবার আসার প্রায় পরেই, মিখালেভিচকে জেনারেল প্রশন করেছিলেন লাভরেংস্কির কতগলো ভূমিদাস আছে; এই যুবকের পূর্বরাগ এবং এমন কি প্রেম-নিবেদন করার সময়েও, বরাবরই ভারভারা পাভলভানা চরিত্রগত প্রশান্তি ও স্থৈর্য রক্ষা করে এসেছিল — এই তার

ভারভারা পাভলভ্নাও বেশ ভালো করে জানত যে তার পাণিপ্রার্থী এক ধনী লোক; আর কাল্লিওপা কারলভ্না ভাবলেন, 'Meine Tochter macht eine schöne Partie'\* এবং নিজের জন্য কিনলেন একটা নতুন টোক।

#### 56

তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হল, কিন্তু কয়েকটি শর্তে। প্রথমত, সঙ্গে সঙ্গে লাভরেংস্কিকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করতে হবে ৷ ছাত্রকে কেউ বিয়ে করে না কি, আর ছাব্বিশ বছর বয়সের ধনী জমিদার ইম্কুলের ছাত্রদের মতো লেখাপড়া শিখবে, সে আবার কী কথা! দ্বিতীয়ত, ভারভারা পাভলভ্না স্বয়ং ভার নিল সে নিজেই বিয়ের পোষাকের ফরমাশ দেবে, কেনাকাটা করবে এবং এমন কি পাত্রের উপহারগালেও সে-ই পছন্দ করে দেবে। মেয়েটির বিষয়বাদ্ধি আর স্বর্টিছিল প্রচুর: সেছিল খবে আরামপ্রিয়, আর সে আরাম আদায় করার দক্ষতাও তার ছিল সমান। বিয়ে হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভানার কেনা আরামদায়ক গাড়িতে তাঁরা দ্বজনে লাভারিকির উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় লাভরেণ্দিক তাঁর দ্বীর উক্ত ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে অজন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর চারিধারের প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যেই ভারভারা পাভলভ্নার পূর্ব-পরিকল্পনা, যত্ন ও প্রস্তুতির পরিচয় সূম্পটা! নানা স্ক্রিবেধেজনক কোণে পরিচ্ছদের বাস্থগালো কী স্কুনর, কী চমংকার অঙ্গ-জিনিসপত্র আর কফি পাত্রগালো, আর সকালবেলায় মনোরমভাবেই না ভারভারা পাভলভূনা নিজে হাতে কফি তৈরী করেছিল! সে-সময় পর্যবেক্ষণশীল হবার মনোভাব লাভরেংস্কির ছিল না: গভীর আনন্দে তিনি ছিলেন ডুবে, আনন্দে যেন তাঁর নেশা ধরে গিয়েছিল: শিশ্রর মতো তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন... বাস্তবিকই তিনি ছিলেন শিশ্বর মতোই সরল, এই তর্মণ আলসাইডস। আর তাঁর এই মনোহর তর্মণী স্ত্রীটি কি আনন্দের প্রতিমূতি নয়: তার মধ্যে কি তীর ইন্দ্রিস্থের অবর্ণনীয় আনন্দের এক গপ্তে সম্ভাবনা নেই? এই সম্ভাবনাকে সে অতিরিক্তভাবে পরেণ

জার্মান ভাষায় — মেয়ের চমংকার বর হয়েছে।

করেছিল। ভরা-গ্রীম্মের মধ্যে লাভরিকিতে পের্ণছে সে দেখল যে বাড়িটা ঘুর্পাচ আর অর্পারন্কার, ভূত্যের দল পুরাতন-পন্থী আর হাস্যকর, কিন্তু সে ভাবল এ-বিষয়ে তার স্বামীর কাছে উল্লেখ করা স্ববিবেচনার কাজ হবে না। যদি লাভারিকিতে বসবাস করতে সে মনন্ত করত, তাহলে সেখানকার সব্কিছাকে সে বদলাত, শার, করত অবশ্যই বাডিটা থেকে। কিন্তু সেই পান্ডব-বর্জিত জায়গায় থাকবার কল্পনা মুহুতেরি জন্যও তার মনে স্থান পায় নি : এক ছাউনিতে থাকার মতো সেখানে সে রইল, সব রকম অস্ক্রবিধে সহ্য করে এবং সেই অস্ক্রবিধেগুলোকে খামখেয়ালীভাবে বিদ্রুপ করে। মার্ফা তিমোফেয়েভূনা এলেন তাঁর ভূতপূর্ব আশ্রিতটিকে দেখতে: তাঁকে ভারভারা পাতলভূনার খুব পছন্দ হল, কিন্তু তিনি ভারভারা পাভলভূনাকে পছন্দ করলেন না। প্রাফিরা পেত্রোভানার সঙ্গে নতুন কর্ত্রীর বনিবনাও হল না: গ্লাফিরাকে হয়তো সে শান্তিতে থাকতে দিত যদি বুড়ো করোব্ইন তাঁর জামাতার বিষয়-সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে ইচ্ছ্যুক না হতেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর জামাতার মতো এমন নিকট আত্মীয়ের জমিদারী দেখাশোনা করাটা এমন কি এক জেনারেলের পক্ষেও মর্যাদাহানিকর নয়। বোঝা যায় যে কোনো সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তির সম্পত্তির দেখাশোনার কাজ নিতেও পাভেল পেগ্রোভিচ গররাজী হতেন না। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না আক্রমণকে পরিচালনা করল; প্ররোভাগে নিজেকে প্রকাশ না করে, এবং আপাতদ্বিউতে মধ্যুচন্দ্রিকার পরম সূখ, গ্রাম্য জীবনের প্রশান্ত আনন্দ, সঙ্গীত ও লেখাপড়ার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমন্জিত থেকে ধীরে ধীরে গ্লাফিরাকে সে এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে এক সকালে শেযোক্তজন রাগে ফ্লৈতে ফ্লেতে লাভরেণ্শ্কির পড়ার ঘরে ঝড়ের মতো প্রবেশ করে তাঁর টেবিলের উপর চাবির থোপাটা ছ'ড়ে ফেলে জানাল যে সংসার চালাতে এবং সেখানে থাকতে সে পারবে না। এ-ধরনের ঘটনার সম্ভাবনার জন্য লাভরেৎস্কিকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল; সঙ্গে সঙ্গে তার গৃহত্যাগের কথায় তিনি রাজী হয়ে গেলেন। প্রাফিরা পেত্রোভ্না এটা প্রত্যাশা করে নি। চোখ তার কালো হয়ে উঠল। বলল, 'ভালো কথা, আমার জায়গা দেখছি এখানে নেই! আমি জানি এখান থেকে, আমার সাতপ্রেবের ভিটে থেকে কে আমাকে তাড়াচ্ছে। ভাইপো, আমার কথাটা শুধু শুনে রাখ্ — তুইও কোথাও কখনো কোনো আশ্রয় পাবি না, চিরকাল তোকে ভবঘুরের মতো কাটাতে হবে। এই তোকে বলে দিলাম।' সেই দিনই নিজের ছোটো গ্রাম্য ব্যাভিতে সে যাত্র করল.

আর এক সপ্তাহ পরে জেনারেল করোব্ইন এলেন এবং চলনে-বলনে একটা সানন্দ বিষাদের ভাব করে সমস্ত জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন।

সেপ্টেম্বরে ভারভারা পাভলভ্না সেপ্ট পিটার্সবির্গে তার স্বামীকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। সেণ্ট পিটার্সবিগোর এক স্কুদর, খোলামেলা, স্কুসজ্জিত ফ্রাটে দর্নিট শীত তাঁদের কাটে (গ্রীষ্মকালে তাঁরা যেতেন জারস্কয়ে সেলোতে থাকতে)। মধ্যবিত্ত এবং এমন কি সম্ভ্রান্ত সমাজের মধ্যে বহু, লোকের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়, অনেকের বাডিতে তাঁরা যান, বহু; লোককে নিমন্ত্রণ করেন, এবং সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক মন-মাতানো গানের জলসা ও নাচের আসরের অনুষ্ঠান করেন। অগ্নিশিখা যেমন পতঙ্গকে আকর্ষণ করে, ভারভারা পাভলভ্না সেই-রকম অতিথিদের আকর্ষণ করত। এই-ধরনের উন্মত্ত জীবনযাত্রা ফিওদর ইভানিচের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁর স্ত্রী উপদেশ দিল কোনো সরকারি চাকরি নিতে। তাঁর বাবার কথা বিবেচনা করে এবং নিজের ইচ্ছাবির্দ্ধ বলে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করতে তাঁর বিতৃষ্ণা হল, তবে ভারভারা পাভলভ্নার খাতিরে তিনি সেণ্ট পিটার্সবির্গে রইলেন। কিন্তু অচিরেই তিনি টের পেলেন যে তাঁর নির্জনতাপ্রিয়তার পথে কেউই বাধা দেবে না: সেণ্ট পিটার্সবির্গের মধ্যে তাঁর লেখাপড়া করার ঘরটা যে এতো শান্ত ও আয়েসী সেটা অকারণে নয়, তাঁর উৎসকে স্মীও তাঁর নির্জনতায় সাহায্য করতে প্রস্তুত। অতএব এরপর থেকে সর্বাকছুই ভালোভাবে চলল। যেটাকে তিনি নিজের অসমাপ্ত শিক্ষা বলে মনে করতেন সে-বিষয়ে আবার তিনি আত্মনিয়োগ করলেন, আবার তিনি লেখাপড়া শুরু করলেন, এমন কি ইংরেজি শিখতে লাগলেন। তাঁর মজবুত চওড়া-কাঁধওলা শরীরটাকে সব সময় লেখার টেবিলের উপর ঝাকে থাকতে এবং তাঁর দাড়িভরা লালচে পারস্ত মাখটাকে অভিধানের পূর্ণ্ডা অথবা নোটবইয়ের পিছনে আধ-ঢাকা অবস্থায় দেখতে অদ্ভুত লাগত। সকালটা তিনি লেখাপড়া করে কাটাতেন, তারপর তিনি উত্তম মধ্যাহ্ন ভোজ করতেন (ভারভারা পাভলভূনা ছিলেন দক্ষ গৃহিণী) এবং সন্ধেয় তিনি প্রবেশ করতেন এক যাদ্মেয়, স্কান্ধী, চোথ-ধাঁধানো জগতে যেখানে থাকত প্রফুল্ল তর্ব মুখের ভীড় — আর এই জগতের মধ্যমণি সর্বদাই হয়ে থাকত সেই অধ্যবসায়ী গৃহকর্ত্রী, তাঁর দ্বী। একটি সন্তান প্রসব করে সে তাঁকে খ্রিশ করেছিল। কিন্তু ছেলেটি বেশী দিন বাঁচে নি; বসন্তকালে তার মৃত্যু হয়। গ্রীষ্মকালে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে লভেরেংস্কি তাঁর

দ্রীকে নিয়ে গেলেন বিদেশের এক স্বাস্থ্যকর জায়গায়। উক্ত দুর্ঘটনার পর তার চিত্রবিক্ষেপের প্রয়োজন ছিল এবং তার স্বাস্থ্যের জন্যও প্রয়োজন ছিল উষ্ণ আবহাওয়ার। গ্রীষ্ম ও শরৎ তাঁরা কাটালেন জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে. আর শীতকালে, যেমন আশা করা যায়, তাঁরা চলে এলেন প্যারিসে। প্যারিসে গোলাপের মতো প্রস্ফৃটিত হয়ে উঠল ভারভারা পাভলভূনা, এবং সেপ্ট পিটার্সাব,গোঁ যে-রকম অলপ সময় ও দক্ষতার সঙ্গে সে ছোটু এক বাসা বে'ধেছিল, এথানেও সে-রকম বাঁধল। এক নির্জন অথচ আধুনিক রাস্তায় সে খুব সুন্দর ফ্ল্যাট খুজে বার করল: তাঁর স্বামীর জন্য এমন এক ড্রেসিং গাউন করিয়ে দিল যে-রকমটি ইতিপূর্বে কখনো তিনি পরেন নি: নিযুক্ত করল এক পরিপাটী পরিচারিকা, নিপ্রণ পাচিকা আর চটপটে ভূত্য; কিনল চমংকার এক গ্যাভি আর একটি অপূর্বে পিয়ানো। এক সপ্তাহের মধ্যে আসল ফরাসী মেয়েদের মতো রাস্তা পার হতে, শাল জড়াতে, ছাতা খুলতে এবং দন্তানা পরতে সে শ্বরু করল, এবং অল্প দিনের মধ্যে এক বন্ধ-চক্র গঠন করে ফেলল। প্রথমে শ্বরু রুশীরাই তার বাড়িতে আসত, তারপর দেখা দিল ফরাসীরা, ভারি শিষ্টাচারী, ভদু, অবিবাহিত তর্নের দল। তাদের আদব-কায়দা নিথ'তে আর নামগুলো শু,তিমধ্যুর : তারা সবাই কথা বলত বেশী আর দ্রুতভাবে, সহজ ও স্কুন্দরভাবে ঝ্রুকে করত অভিবাদন আর স্কুন্দরভাবে চোখ তলে তাকাত: তাদের গোলাপী ঠোঁটের ভিতর দিয়ে সাদা দাঁতগলো ঝকঝক করে উঠত — আর কী অপর্পই না ছিল তাদের হাসি! প্রত্যেকেই নিয়ে আসত তাদের বন্ধদের। অলপ দিনের মধ্যেই Chaussée d'Antin থেকে Rue de Lille পর্যন্ত la belle madame de Lavretzki\*\* স্পরিচিত হয়ে পড়ল। সাংবাদিক ও ভাষ্যকারদের যে দলটা এখন মাটি খোঁড়া পি°পড়ে-চিবির পিপড়ের মতো সর্বত্ত ছড়িয়ে পড়েছে, তা তখনকার দিনে (১৮৩৬ সালে) তখনো ডিম ফুটে বেরোয় নি। তাহলেও তখনই ম'সিয়ে জ্বলুস নামে এক ভদ্রলোক ভারভারা পাতলভ্নার বৈঠকখানায় দেখা দিলেন। তাঁর চেহারাটা বিতৃষ্ণার উদ্রেক করত এবং তাঁর খ্যাতিও ছিল জঘন্য ধরনের। ছুয়েলে মার থাওয়া সব লোকেদের মতোই তিনি ছিলেন উদ্ধত ও নীচ প্রকৃতির। মর্ণসয়ে জ্বল্সকে ভারভারা পাভলভ্নার অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগত, কিন্তু তব্

দ্য আঁতে সভক থেকে লিল দিট্ট পর্যন্ত।

 <sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — মনোহারিশী শ্রীয়তী লাভরেৎস্কায়া।

তাঁকে সে আসতে দিত কারণ নানা সংবাদপত্রে তিনি লিখতেন এবং ক্রমাগত তার নাম উল্লেখ করতেন, কখনো তার নাম দিতেন Madame de L. . .tzki. কখনো Madame de..., cette grande dame russe si distinguće, qui demeure rue de P...:\* বিশ্বস্কু সকলকে — কিংবা সঠিকভাবে বলতে গেলে Madame de L... tzki সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমার উৎসাহ ছিল না এমন কয়েক শ' গ্রাহকের কাছে বর্ণনা করতেন, কী সন্দেরী ও লাবণ্যময়ী মহিলা সে. ফরাসী মহিলাদের মতো কী রক্ম (une vraie française par l'ésprit) — এর চেয়ে বেশী প্রশংসা ফরাসীরা জানে না — সঙ্গীতে তার কী আশ্চর্য জন্মগত দক্ষতা এবং কী সূন্দরভাবে সে ওয়াল জ নাচতে পারে (বাস্তবিক, ভারভারা পাতলভূনা এমনভাবে ওয়াল জ নাচত যে তার উডন্ত স্কার্টের প্রান্তদেশে সবাইকার হৃদয় প্রলক্ষে হয়ে জমা হত)... এক কথায় তার খ্যাতি তিনি বিদেশে ছডিয়ে দিয়েছিলেন, এবং অবশাই সেটা বেশ স্থেকর অন্ভূতি। মাদমোয়জেল মার্স তথন রঙ্গমণ্ড থেকে বিদায় নিয়েছিলেন এবং মাদমোয়জেল ব্যাশেল তথনো আত্মপ্রকাশ করেন নি: তা সত্ত্বেও ভারভারা পাভলভ্না নিয়মিত থিয়েটারে যেত। ইতালীয় সঙ্গীতে সে মৃদ্ধ হত আর দুর্দশাগ্রন্ত অদ্রির অভিনয় দেখে হাসত. Comedie de Française দেখে মনোরম হাই তুলত এবং অতি-রোমাণ্টিক মেলোড্রামায় মাদাম দরভালের অভিনয় দেখে কে'দে ফেলত: কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা — স্বয়ং লিস্ট তার বৈঠকখানায় দু'বার বাজিয়েছিলেন, আর কী মিণ্টি লোক – একেবারে অপূর্ব! এমনি ঘোরের মধ্যে শীতকাল শেষ হল, এবং তার শেষের দিকে ভারভারা পাভলভূনাকে রাজদরবারে পর্যন্ত পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ফিওদর ইভানিচেরও একঘেরে লাগে নি, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর খাব মন খারাপ হয়ে যেত — স্বাক্ছাই এতো অন্তঃসারশূনা। খবরের কাগজ তিনি পড়তেন Sorbonne ও Collège de France-তে তিনি বক্ততা শুনতেন, জাতীয় পরিষদের বাদান,বাদ তিনি অনুসরণ করতেন, পতে কার্য সম্বন্ধে একটি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধ তর্জুমা করতে তিনি শ্বর্ব করলেন। ভাবলেন, 'যাক, সময় তো নন্ট হচ্ছে না. উপকার হবে। কিন্ত পরের বছর যেমন করে পারি আমি রাশিয়ায় ফিরে যাব এবং কাজে লাগব।' এই কাজটা যে কী ধরনের হবে সে-বিষয়ে তাঁর কোনো স্পন্ট ধারণা ছিল

ফরাসী ভাষায় — এই সম্ভ্রান্ত মার্ক্সিত যে রুশ মহিলাটি প... রাপ্তায় বাস করেন।

কি না সে-কথা বলা কঠিন, এবং একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, শীতকালে রাশিয়ায় ফিরতে তিনি কৃতকার্য হতেন কি না — আপাতত সম্প্রীক তিনি বাডেন-বাডেনে যাত্রা করলেন... আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

#### ১৬

একদিন ভারভারা পাভলভ্নার অনুপস্থিতিতে তার সাজবার ঘরে ঢুকে লাভরেংন্দিক সমঙ্গে ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখলেন। যন্দ্রচালিতের মতো সেটাকে তিনি তুলে নিয়ে, যন্দ্রচালিতের মতো খুলে ফরাসী ভাষায় লেখা নিন্দোক্ত কথাগুলি তিনি পড়লেন:

শিশ্রর দ্বর্গের দেবী বেংসি! (তোমাকে Barbe বা ভারভারা নামে আমি ডাকতে পারি না)। বৃলভারের কোণে তোমার জন্যে আমি ব্যর্থ অপেক্ষা করেছিলাম; কাল দুপুর দেড়টার আমাদের ছোটো ঘরে এসো। তোমার অমায়িক মোটা প্রামীটি (ton gros bonhomme de mari) সে-সময় সাধারণত তার বই নিয়ে বাস্ত থাকে; আমরা আবার তোমাদের কবি প্রশক্তিন-এর সেই গানটি গাইব (de votre poëte Pouskine) যেটা আমাকে তুমি শিখিয়েছিলে: 'বৃড়ো বর, নিষ্ঠুর বর!' তোমার ছোটু হাতে ও পায়ে সহস্র চুম্বন। অপেক্ষায় রইলাম।

আর্নেস্টি'।

যা পড়লেন, তার তাৎপর্য তৎক্ষণাৎ লাভরেৎস্কি ব্ঝতে পারলেন না; দিতীয় বার সেটা তিনি পড়লেন — তাঁর মাথা ঘ্রতে শ্রু করল, টলমলে জাহাজের ডেকের মতো পায়ের তলাকার মেঝেটা দ্লতে লাগল। একই সঙ্গে আর্তনাদ করে, হাঁপিয়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

একেবারে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। অন্ধের মতো তিনি তাঁর স্থাকে বিশ্বাস করে এসেছেন। ছলনা, প্রতারণার সম্ভাবনা কথনো তাঁর মনেই আসেনি। তাঁর স্থানি প্রেমিক, এই আনেস্টি হল সোনালী চুলওলা প্রগল্ভ ধরনের তেইশ বছর বয়সের একটি যুবক, নাকটা তার খাঁদা, গোঁফটা সর; তাঁর পরিচিত লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্টাহীন চেহারার। কয়েক মিনিট কেটে

50

গেল, কেটে গেল আধ-ঘন্টা; তথনো সেই সাংঘাতিক চিঠিটাকে হাতের মুঠোর মোচড়াতে মোচড়াতে শ্না দ্ভিতৈ মেঝের দিকে তাকিয়ে লাভরেং দ্কি দাঁজিয়ে রইলেন; ঝড়ের মতো ঘ্রস্ত অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ফ্যাকাশে নানা মুখ যেন ভেসে উঠতে লাগল; বুকের ভিতরটা তাঁর যন্ত্রণাদারকভাবে ক্র্কড়ে উঠল; তাঁর মনে হল তিনি যেন এক অতল গহরের পড়ছেন, পড়ছেন আর পড়ছেন... এর যেন আর কোন শেষ নেই। সিল্কের পরিচিত থসখসানিতে তাঁর চমক ভাঙল; শাল এবং টুপি পরে ভারভারা পাভলভ্না সবে বেড়িয়ে ফেরেছে। লাভরেং দ্কির সর্বান্ধ কেপে উঠল, ঘর থেকে তিনি দেড়ে বেরিয়ে গেলেন: তিনি অনুভব করলেন যে সেই মুহুতে নিজের দ্বার প্রতিটি অঙ্গ তিনি ছিড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারেন, পারেন চাষাভুষোর মতো তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে, পারেন নিজের হাতে তাকে গলা টিপে হত্যা করতে। ভারভারা পাভলভ্না বিশ্বিত হয়ে তাঁকে থামাতে চেষ্টা করল; তিনি শ্বেহ্ তাকে ফিসফিস করে বললেন: 'বেংসি' — তারপর দোড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

লাভরেংস্কি গাড়ি নিয়ে চালককে বললেন তাঁকে সহরের বাইরে নিয়ে যেতে। বাকী দিনটা এবং সমস্ত রাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়ালেন, ব্যরবার থামতে লাগলেন তিনি, আর হতাশার ভঙ্গী করে হাতগ্যলো ছাড়তে লাগলেন উপর দিকে: কখনো তিনি পাগলের মতো ঘ্রতে লাগলেন, কখনো অৰুমাং ব্যাপারটা তাঁর মজার বলে বোধ হল, এমন কি স্ফ্রতিই বোধ করলেন তিনি। সকালে ঠাণ্ডায় জমে সহরের বাইরেকার এক জঘন্য সরাইখানায় গিয়ে একলার জন্য একটা ঘর ভাড়া করলেন, তারপর জানালার সামনে একটা চেয়ারে রইলেন বসে। ক্রমাগত তাঁর হাই উঠতে লাগল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, তাঁর শরীরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি ক্লান্তি ব্যেধ করলেন না। ক্লান্তি কিন্তু তাঁর কাছ থেকে মাশুল আদায় করে নিচ্ছিল: তিনি বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কিছুই হৃদয়ঙ্গম হল না: তিনি ব্রুবতে পারলেন না তাঁর কী হয়েছে, কেন তিনি একলা, কেন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসাড় ও আড়ষ্ট, কেন তাঁর মুখের স্বাদটা তিক্ত আর বুকের উপর যেন পাথরের ভার, কেন তিনি রয়েছেন এক অপরিচিত ফাঁকা ঘরে : তিনি ব্রুবতে পারলেন না কী কারণে সে — ভারিয়া, এই ফরাসী লোকটার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে এবং কী করে সে, নিজেকে অসতী জেনেও ঠিক শান্ত, আগের মতোই আদর-কাড়া বিশ্বাসী ব্যবহার করতে পেরেছে! তাঁর শকেনো ঠোঁটগালো থেকে এই কথাগালো ফিস্ফিস করে বেরিয়ে এল: 'আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না! কে নিশ্চয় করে বলতে পারে সেন্ট পিটার্সবৈর্গেও সে...' প্রশনটাকে তিনি শেষ না করে আবার হাই তললেন, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর কাঁপতে লাগল। ভালো মন্দ সব স্মৃতিই তাঁকে সমানে ছি'ডে থাচ্ছিল: অকস্মাং তাঁর মনে পডল যে কয়েক দিন আগে তাঁর এবং আর্নেন্টের উপস্থিতিতে ভারিয়া পিয়ানোর সামনে বসে গেয়েছিল: 'ব্যুডো বর, নিষ্ঠুর বর!' তার মুখের ভাবটা তাঁর মনে পডল, মনে পডল তার চোখের অম্ভুত চমক আর তার আরক্ত গালদুটো — তিনি লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে হল তাদের দুজনের কাছে গিয়ে বলেন: 'আমাকে নিয়ে আপনাদের ঠাটা করা উচিত হয় নি। আমার প্রসিতামহ চাষীদের ককে দড়ি বে'ধে ঝোলাতেন আর আমার পিতামহ ছিলেন স্বরং চাষী.' — আর তারপর তাদের দক্রেনকেই খনে করেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল এ-ব্যাপারটা স্বটাই স্বপ্ন, না, এমন কি স্বপ্নও নয়, একটা ঝিম — শুধু নিজেকে ঝাঁকিয়ে চারিদিকে চাওয়া তাঁর দরকার... তিনি চারিদিকে তাকাতে লাগলেন, আর বাজপাথি যেমন তার শিকারের উপর নথ বি'থিয়ে দেয়, সেই-রকম অসহ্য যন্ত্রণা তাঁর মনের মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর হয়ে জেগে উঠতে লাগল। এবং সর্বোপরি, লাভরেৎস্কি আশা কর্বাছলেন যে কয়েক মাসের মধ্যে তিনি পিতা হবেন... অতীত, ভবিষ্যং, তাঁর সমস্ত জীবন বিধাক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে তিনি প্যারিসে ফিরলেন, এক হোটেলে এক ঘর ভাড়া করলেন এবং ভারভারা পাভলভুনাকে লেখা মিঃ আর্নেস্টের চিঠিটা তাকে পাঠিয়ে দিলেন নিম্নোক চিঠিব সঙ্গে -

'এতংসহ প্রেরিত পত্রেই সব ব্রবেন। প্রসঙ্গত বলি, আপনাকে আমি চিনতে পারি নি: আপনি সর্বদাই অমন সাবধানী অথচ এ-ধরনের গ্রেত্বপূর্ণ কাগজ ফেলে গেলেন কী করে আশ্চর্য।' (বেচারা লাভরেংশ্চিক অনেক ঘণ্টা ধরে মনে মনে এই কথাগ্লো ভেবেছিলেন এবং বারবার আওড়েছিলেন।) আপনার সঙ্গে আর আমি সাক্ষাৎ করতে পারব না; আশা করি আপনিও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন না। আপনার জন্যে আমি বাংসরিক পনের হাজার ফ্রাঙ্ক ভাতার ব্যবস্থা করছি — এর চেরে বেশী আমি দিতে অক্ষম। আমার গ্রামের কাছারি বাড়িতে আপনার ঠিকানা পাঠাবেন। যা ইচ্ছে তা-ই কর্ন; যেখানে ইচ্ছে থাকুন। আপনার স্থ কামনা করি। উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।'

লাভরেণ্ডিক লিখেছিলেন যে তাঁর উত্তরের প্রয়োজন নেই... কিন্তু উত্তরের জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে আশা করে রইলেন, এই অচিন্ডনীয়, এই দুর্বোধ্য ব্যাপারের ব্যাখ্যা তিনি জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভানা ফরাসী ভাষায় তাঁকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখল। এটাই হল চরম আঘাত: তাঁর শেষ সন্দেহও দুর হল — এবং তিনি যেকিছা, সন্দেহ পোষণ করেছিলেন তার জন্য তিনি লম্ভিত বোধ করলেন। ভারভারা পাভলভানা আত্ম-সমর্থন করে নি: সে শুধু চেয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, সে মিনতি করেছিল যাতে তিনি তাঁর অপরিবর্তনীয় রয়ে দান না করেন। কোথাও কোথাও চোথের জলের চিহ্ন থাকলেও চিঠিটা নিব,ত্তাপ ও বিড়ম্পিত ধরনের। তিক্ত হেসে লাভরেংন্ফি বার্তাবহকে বললেন যে সর্বাকছ; ঠিক আছে। তিন দিন পরে তিনি প্যারিস ত্যাগ করলেন : কিন্তু রাশিয়ায় না গিয়ে তিনি গেলেন ইতালিতে : কেন যে তিনি ইতালিকে বেছেছিলেন সে-কথা নিজেই তিনি জানতেন না: মোট কথা কোথাও একটা গেলেই হল — সেটা নিজের বাড়ি না হলেই হয়। তাঁর স্থারি ভাতার কথা নিজের গোমস্তাকে তিনি জানালেন, সেই সঙ্গে তাকে আদেশ দিলেন, হিসেব-নিকেশ করার জন্য অপেক্ষা না করে জেনারেল করোব্ইনের হাত থেকে জমিদারীর স্বকিছ, ভার সে যেন সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নেয় এবং লাভরিকি থেকে হ্বজ্বরের যাত্রার যেন ব্যবস্থা করে। মনে মনে তিনি প্পণ্ট দেখতে পেলেন, উৎথাত জেনারেলের নৈরাশ্য আর তাঁর হতব,িদ্ধ অথচ মর্যাদাব্যঞ্জক ভাবটা, এবং নিজের দুঃখের মধ্যেও তিনি এক ধরনের বিদ্বেষমূলক তৃপ্তি উপলব্ধি করলেন। সেই সঙ্গে তিনি গ্লাফিরা পেত্রোভ্নাকে লিখলেন সে যেন লাভরিকিতে যায়; তার নামে এক ওকালতনামা পাঠালেন। গ্লাফিরা পেরোভ্না কিন্তু লাভরিকিতে ফিরল না এবং সংবাদপরে এক বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশ করল যে উক্ত ওকালতনামা বাতিল হয়ে গেছে; এটা তার করার কোনো দরকার ছিল না। ছোটো এক ইতালীয় সহরে লুকিয়ে থাকলেও তাঁর স্থীর গতিবিধির ওপর দীর্ঘ দিন নজর না রেখে তিনি পারেন নি। সংবাদপ্র থেকে তিনি জানতে পারলেন যে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর স্ত্রী প্যারিস থেকে বাডেন-বাডেনে গেছে; অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধ, মাসিয়ে জুলুসের স্বাক্ষরে তার নাম এক অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়। লেখকের স্বভাবসূলভ বাচাল লিখন-পদ্ধতির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এক সমবেদনার ভাব ছিল। উক্ত অন্বচ্ছেদটি পড়ার পর ফিওদর ইভানিচের মন গভীর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। পরে তিনি শ্রনেছিলেন যে তাঁর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। দু'মাস পরে তাঁর গোমন্তা তাঁকে জানাল যে ভারভারা পাভলভ্না তার বাংসরিক ভাতার প্রথম তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেছে। তারপর ক্রমশ থারাপ থারাপ গ্রেজব শোনা যেতে লাগল; সেটা শেষ হল এক হাস্যকর বিয়োগান্তক গল্পে। বিদেশের সমস্ত সংবাদপত্রে তা বড় বড় হরফে ছাপা হল, সেই কাহিনীর মধ্যে তাঁর স্বী এক অলোভনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বাকিছ্ই এবার শেষ হয়ে গেল: 'বিখ্যাত' হয়ে উঠল ভারভারা পাভলভ্না।

তার গতিবিধি লাভরেণস্কি আর অন্মসরণ করলেন না, কিন্তু বহুকাল ধরে তিনি সামলে উঠতে পারলেন না। মাঝেমাঝে প্রতীর জন্য তাঁর এমন মন কেমন করত যে তাঁর ইচ্ছে হত শ্ব্দ্ব আর একবার তার সোহাগী কণ্ঠস্বর শ্বনতে পেলে নিজের হাতের মধ্যে তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করতে পারলে সর্বাকছ: তিনি দিয়ে দিতে পারেন, এমন কি ক্ষমাও করতে পারেন তাকে। তবে সময়ের প্রলেপ ব্রথা যায় নি। জন্মগতভাবেই মর্মপীতা অনুভব করা তাঁর দ্বভাব নয়: তাঁর অটট দ্বাস্থ্যের জয় হল। তাঁর চোথ খুলে গেল: এমন কি. যে আঘাত তিনি সহ্য করেছিলেন সেটাকে অত অপ্রত্যাশিত বলে মনে হল না : তাঁর স্থাীকে তিনি ব্যুঝতে পারলেন — যারা আমাদের নিকটজন তাদের আমরা সত্যিকারের বুঝতে পারি যখন তাদের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হয়। আর একবার তিনি লেখাপড়া এবং কাজ শুরু করতে পারতেন, যদিও আগেকার মতো উৎসাহের সঙ্গে নয়: তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা এবং বাল্যবয়সের শিক্ষার জন্য যে-সন্দেহবাদ জন্মেছিল তাঁর হৃদয়ে সেটা বাসা বাঁধল চিরকালের জন্য। তাঁর পারিপাশ্বিক সর্বাকছ, সম্বন্ধে তিনি উদাসীন হয়ে উঠলেন। চার বছর কেটে যাবার পর অবশেষে দেশে ফেরার এবং আত্মীয়ন্বজনের সঙ্গে দেখা করার শক্তি তিনি অনুভব করলেন। সেণ্ট পিটার্সবার্গ কিংবা মন্ফোতে না থেমে তিনি এলেন ও... সহরে, যেখানে তাঁকে আমরা রেখে এসেছিলাম, এবং যেখানে আমরা এখন আমাদের অনুৱাগী পাঠককে আমাদের সঙ্গে ফিরে যেতে অনুরোধ করব...

59

পরের দিন সকাল প্রায় দশ্টায় কালিতিনদের বাড়ির গাড়ি-বারান্দার সিণ্ডি দিয়ে লাভরেংন্দিককে উঠতে দেখা গেল। তাঁর সঙ্গে লিজার দেখা হল। টুপি এবং দন্তানা পরে সে বেরিয়ে আস্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চললেন?'

'উপাসনায়। আজ রবিবার।'

'আপনি গিজে'র যান?'

অবাক হয়ে কথা না বলে লিজা তাঁর দিকে তাকাল।

লাভরেং স্কি বললেন, 'আমায় ক্ষমা কর্ন। আমি... ও-কথা বলতে চাই নি। আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এসেছি। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি গ্রামে যাত্রা করব।'

লিজা প্রশন করল, 'জায়গাটা বেশী দরে নয়, তাই না?' 'প্রায় প'চিশ ভাস্ট'।'

এক পরিচারিকার সঙ্গে লেনোচ্কা বেরিয়ে এল।

সি'ড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিজা বলল, 'দেখবেন, আমাদের ভূলে যাবেন না যেন।'

'আমাকেও ভূলে যাবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা,' তিনি বললেন, 'আপনি যখন গির্জেয় চলেছেন — তখন সেই সঙ্গে আমার জন্যেও একটু প্রার্থনা করবেন।'

লিজা থেমে তাঁর দিকে ফিরল।

সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়ে সে উত্তর দিল, 'যদি বলেন তাহলে অপেনার জন্যেও প্রার্থনা করব। লেনোচ্কা, চল যাই।'

বৈঠকখানায় লাভরেণ কি মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নাকে একলা বসে থাকতে দেখলেন। তাঁর দেহ থেকে ওডিকলোন আর প্রদিনা পাতার গন্ধ নিঃস্ত হচ্ছিল। তিনি বললেন যে তাঁর মাথা ধরেছে আর রাত্রে ভালো ঘ্ম হয় নি। তিনি তাঁর স্বভাবস্কভ ক্লান্ত সোজনোর সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। একটু একট করে কথা শ্রে হল।

'ভ্যাদিমির নিকোলাইচ কী চমৎকার ছেলে, তাই না?' তিনি তাঁকে প্রশন করলেন।

'ভ্যাদিমির নিকোলাইচটা কে?'

'কেন, পার্নাশন, গতকাল যিনি এখানে ছিলেন। আপনাকে ওঁর ভয়ানক ভালো লেগেছে; আপনাকে চুপিচুপি বলি, mon cher cousin\*, আমার লিব্দার প্রেমে হাব্,ভুব, খাচ্ছে। ভালো বংশের ছেলে, ভবিষ্যং উজ্জ্বল, চালাক,

ফরাসী ভাষায় → প্রিয় ভাই।

আর কান্সেরজ্বুৎকারও, আর এটাই যদি ভগবানের ইচ্ছে হয়... তাহলে মা হিসেবে আমি বলতে পারি যে আমি খ্ব খ্নিশ হব। অবশা এটা দার্ণ দায়িত্বের ব্যাপার; কিন্তু ছেলেমেয়েদের আনন্দ তাদের বাপ-মা-র ওপর নির্ভ্বর জানেন তো, এ-কথাটা না মেনে উপায় নেই: এখানে এতােগ্লো বছর ধরে আমি একেবারে একলা আছি, নিজেকেই স্বকিছ্ব করতে হয়; আমি না করলে ছেলেমেয়েদের মান্য করল কে, শিক্ষা দিল কে? এমন কি এখনাে আমি এক ফরাসী শিক্ষয়িত্বী রেথেছি...'

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না তাঁর যন্ত্র, দ্র্ভাবনা এবং মাতৃস্বলভ দরদের বিবরণ দিতে লাগলেন। হাতের মধ্যে টুপিটা মোচড়াতে মোচড়াতে লাভরেংস্কি নিঃশব্দে শ্নে চললেন। তাঁর নির্ভাপ ভারাক্রান্ত দ্ভিতৈ বাচাল মহিলাটি অস্বস্থি পেলেন।

প্রশ্ন করলেন, 'আর লিজাকে আপনার কেমন লাগে?'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না ভারি স্কের মেরে।' এই বলে লাভরেংশ্কি উঠে, বিদায় নিয়ে চলে গেলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর অপস্য়মাণ চেহারাটার দিকে বিতৃষ্ণার সঙ্গে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তাকিয়ে থেকে ভাবলেন: 'কী চাষাড়ে ধরনের লোক, বাস্তবিকই চাষা। এখন আমি ব্রুতে পারছি কেন ওর বউ সতী হয়ে থাকতে পারে নি।'

নিজের পরিষদবর্গে পরিবৃত হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের ঘরে বর্সেছিলেন। সংখ্যায় তারা পাঁচজন আর প্রত্যেকেই তাঁর সমান প্রিয়: এক তালিম পাওয়া পেটমোটা বৃলফিও — শিস্ দেওয়া আর জল-ছিটনো বন্ধ করার পর থেকে তিনি সেটাকে ভালোবাসতেন, রুক্না নামে একটা ভয়ে জড়সড় ছোটো কুকুর; মাল্রোস নামে একটা বদমেজাজী বেড়াল, শ্রেরাচ্কা নামে শ্যামলা রঙ, বড় বড় চেখে, ছোটু টিকলো নাক, ছটফটে ন'বছরের একটি মেয়ে; এবং সাদা টুপি, কালো রঙের পোষাকের উপর বাদামী রঙের খাটো জ্যাকেট-পরা নাস্তামিয়া কারপভ্না ওগার্কভা নামে বছর পণ্টায়ার একটি বয়সকা মহিলা। শ্রেরাচ্কা গরীব বংশের মেয়ে, অনাথা। রুক্রার মতোই দয়া করে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে গ্রহণ করেছিলেন: এই শিশ্রেটি আর কুকুরটি, দ্রুনকেই তিনি পথ থেকে পেয়েছিলেন; দ্রুলমেই ছিল রোগা আর ক্রুবার্ট, শরংকালের বৃণ্টিতে দ্রুলনেই ভিজে গিয়েছিল। রুক্রার খোঁজ কেউ করে নি আর শ্রেচ্কাকে তার খ্রুড়া, মাতাল এক মন্টি, খ্রিশ হরেই দিয়ে

দিয়েছিল। এই খাড়োর নিজেরই যথেষ্ট খাবার ছিল না, খাওয়ানোর বদলে তার ভাইঝিকে সে ক'দো দিয়ে মারত। এক মঠে প্রার্থনা করতে গিয়ে নান্ত্যাসিয়া কারপভানার সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভানার পরিচয়: তিনি নিজেই গিজার মধ্যে তার দিকে এগিয়ে যান (মার্ফা তিমোফেয়েভূনার কথায় ভারি মিষ্টি করে তিনি প্রার্থনা করছিলেন দেখে তাঁর ভালো লেগে যায়), তাঁর সঙ্গে তিনি গল্প করেন এবং তাঁকে তিনি চা-পানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি। নাস্তাসিয়া কারপভূনা ছিলেন ভারি হাসিখনিশ আর শান্ত স্বভাবের, নিঃসন্তান বিধবা এবং দরিদ্র ভদ্রঘরের মেয়ে; তাঁর গোল মাথাটা পাকা চুলে ভরা, হাতগুলো নরম আর ফরসা, মুখের ভাব কোমল, বড়ো-সড়ো গড়ন আর মজার দেখতে একটা খাঁদা নাক: মার্ফা তিমোফেয়েভূনার উপর তাঁর ছিল অসীম শ্রন্ধা। তাঁকে মার্ফা তিমোফেয়েভূনা খুব ভালোবাসতেন: তাঁর কোমল হৃদয়ের জন্য তাঁকে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন যুবকদের সম্পর্কে তাঁর দুর্বলতা আছে। অতিশয় নির্দেষে ঠাট্টায় তিনি বাচ্চা মেয়ের মতো আরক্ত হয়ে উঠতেন। তাঁর সমস্ত মূলধন মিলিয়ে ছিল ১২০০ র্বল: মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার খরচে তিনি থাকতেন, কিন্তু তিনি থাকতেন তাঁর সঙ্গে সমানে সমান হয়ে — কোনো রকমের দাসীর মতো আচরণ মার্ফা তিমোফেয়েভূনা বরদান্ত করতেন না।

লাভরেং স্কিকে দেখেই তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'আরে ফেদিয়া যে! গত রাত্রে আমার পরিবারের সবাইকে তুই দেখিস নি — এইখানে আমরা সবাই জড় হয়েছি চা পান করতে; এটা আমাদের ছর্টির দিনের দ্বিতীয়বারের চা। তুই সবাইকার পিঠ চাপড়াতে পারিস। শুধ্ শুরোচ্কা তাকে দেবে না, আর বেডালটা আঁচড়াবে। তুই কি আজ চলে যাবি?'

'হ্যাঁ।' লাভরেংস্কি একটা নীচু টুলে বসলেন। 'ইতিমধ্যে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার কাছে আমি বিদায় নিয়েছি। লিজাভেতা মিথাইলভ্নার সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে।'

'ওকে লিজা বলে ডাকিস বাছা। কবে থেকে তোর কাছে ও মিখাইলভ্না হল! ছটফট করিস না, নইলে শ্রোচ্কার টুলটা ভেঙে যাবে।'

লাভরেংম্কি বলে চললেন, 'গিজেয়ি যাচ্ছিল। আমি জানতাম না, কবে থেকে সে অমন ধার্মিক হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ফেদিয়া, ও ভারি ধার্মিক। তোর আর আমার চেয়েও বেশী, ফেদিয়া।' 'আপনি কি তাহলে ধার্মিক নন?' নাস্তাসিয়া কারপভানা অপ্পন্ট স্বরে বলে উঠলেন। 'সকালের উপাসনায় আপনি যান নি, কিন্তু সন্ধ্যার উপাসনায় তো যাবেন।'

'না; তুমি একলা যাবে — আমি ক্রড়ে হরে পড়েছি,' মার্ফা তিমোফেরেভ্না উত্তর দিলেন। 'আমি চায়ে বন্ধ বেশী মন দিয়েছি।' নান্তাসিয়া কারপভ্নার সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি 'তুমি' বলে বলতেন, যদিও তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করতেন সমানে সমান — হাজার হলেও পেস্তোভ্দের পরিবারের তিনি একজন। ভয়ত্বর ইভানের\* কুলপঞ্জীর খাতায় তিনজন পেস্তোভের উল্লেখ আছে; মার্ফা তিমোফেরেভ্না তা জানতেন।

লাভরেং দিক আবার বলতে শ্রের করলেন, 'আমি জিগ্রেস করতে চাইছিলাম, মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না এইমাত বলছিলেন… তাঁর কথা… সেই যে কী বলে? — পানশিন। কী ধরনের লোক তিনি?'

মার্ফা তিমোফেরেভ্না বিড়বিড় করে বললেন, 'হা ভগবান, ও মেরেটা কী বাজে বকতেই না পারে! বোধ হয় তোকে সে চুপিচুপি বলছিল, কী স্কুদর পাত্রকে সে ধরে ফেলেছে। এ-সব কথা ঐ প্রের্তের ব্যাটার কাছে গ্রুজগ্রুজ করেই যদি বা থামত; তা নয়, তাতে ওর মন ওঠে না। এখনো ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিছুই ঘটে নি! আর উনি ওদিকে সবাইকে বলে বেডাচ্ছেন।'

লাভরেণ্যন্দিক প্রশ্ন করলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কেন?'

'কারণ ঐ চমৎকার ছেলেটাকে আমার পছন্দ নয়। আর শ্নিন, থ্নিশ হবারই বা আছে কী?'

'তাঁকে আপনার পছন্দ হয় না?'

'না, হয় না। সবাইকে সে মৃদ্ধ করতে পারে না। এখানে নান্তাসিয়া কারপভ্না যে ভার প্রেমে পড়েছে সেটাই যথেষ্ট।'

বেচারা বিধবা ভয়-বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'কী করে আপনি ও-কথা বলতে পারলেন, মার্ফা তিমোফেয়েভ্না, আপনার কি ঈশ্বরে ভয় নেই!' তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ আর গলা আরক্ত হয়ে উঠল।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বাধা দিয়ে উঠলেন, 'শয়তানটা জানে বটে কী করে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে হয়, একে সে একটা নিস্যের ডিবে উপহার দিয়েছে। ফেদিয়া, এক টিপ নিস্য চেয়ে দেখ, দেখবি জিনিসটা কী স্কের: ঢাকনির

ভয়৹কর ইভান — রুশ জার।

ওপর এক ঘোড়সওয়ারের ছবি। এখন আর বাছা নিজেকে ঢাকতে চেষ্টা কোরো না।'

হতাশরে ভঙ্গীতে নাস্তাসিয়া কারপভ্না শ্বের্ হাত ওলটালেন। লাভরেংশ্বি প্রশন করলেন, 'লিজার কী মত? সে কি তাঁকে পছন্দ করে?' 'আমার মনে হয় পছন্দ করে — কিন্তু কেবল ঈশ্বরই তাকে জানেন!

জানিস তো, অন্যের হৃদয় হল অন্ধকার বনের মতো, বিশেষ করে মেয়ের। যেমন ধর শ্রুরোচ্কার হৃদয়টা — সেটাকে ব্রুতে চেষ্টা করে দেখ! তুই আসার পর থেকে বাইরে না গিয়ে কেন সে নিজেকে লাকিয়ে রেখেছে?'

শ্বরোচ্কা হাসি চেপে ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। লাভরেৎদ্কি উঠে পড়লেন।

ধীরে ধীরে লাভরেংম্কি বললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েদের মন হে'য়ালি।' তারপর বিদায় নিতে শ্রেম্ করলেন।

'ভালো কথা, শীগগিরই তোর দেখা পাব কি?' মার্ফা ভিমোফেয়েভ্না প্রশ্ন করলেন্।

'খ্ব সন্তব, পিসাঁ; আপনি তো জানেন এখান থেকে জায়গাটা দ্র নয়।'
'গুহো, নিশ্চয়ই তুই ভাসিলিয়েভ্স্করেতে যাচ্ছিস। লাভরিকিতে তুই
থাকতে চাস না — যাক, তোর যা খ্রিশ; শ্র্ম্মর কবরেও প্রণাম করতে যাস।
সন্তবত বিদেশ থেকে নানা জ্ঞান তুই পেয়েছিস, কিন্তু কে জানে, তাঁরা হয়তো
কবরের ভেতর থেকে ব্রুতে পারবেন যে তুই তাঁদের কাছে এসেছিস। আর
য়াফিরা পেয়েভ্নার জন্যে উপাসনা করাতে যেন ভূলিস না, ফেদিয়া; এই
নে তার জন্যে এক র্বুল। আপত্তি করিস না, নে। আমিই চাইছি ওই উপাসনা
করাতে। যখন সে বে'চেছিল তখন তাকে আমি বিশেষ ভালোবাসতাম না;
কিন্তু এ-কথাটা মানতেই হবে যে ওই মেয়েটি ছিল স্বাধীন প্রকৃতির। সে
ছিল খ্ব চালাক; আর তোর সঙ্গে থারাপ ব্যবহার করে নি। ভালো কথা,
ঈশ্বর তোর সহায় হোন, নইলে আরো থানিক যদি থাকিস, তাহলে তোকে
হয়তো আমি বিরক্ত করে তুলব।'

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাঁর ভাইপোকে আলিঙ্গন করলেন।

'আব দ্বর্ভাবনা করিস না, লিজা পানশিনকে বিয়ে করবে না; অমন বরের জনো সে জন্মায় নি ।'

'আমি একটুও দ্বর্ভাবনা করছি না,' বলে লাভরেংম্কি বিদায় নিলেন।

চার ঘণ্টা পরে তিনি চললেন তাঁর গ্রামে। নরম গ্রাম্য পথ ধরে তাঁর তারান্তাস\* দ্রতবেগে ছাটতে লাগল। গত পনেরো দিন ধরে বৃষ্টি হয় নি; পাতলা সাদা কয়াশা বাতাসে ভর দিয়ে দুরের অরণ্যকে আড়াল করেছে; সেখান থেকে ভেসে আসছে একটা পোড়া গন্ধ। ফিকে নীল আকাশ দিয়ে অনেক কালো কালো ছে'ডা ছে'ডা অস্পন্ট কিনারওলা মেঘ ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে: বেশ জোরোলো শ্বকনো বাতাস বইছে, তাতে তাপ কমছে না। কুশনে মাথা রেখে বুকের উপর হাতদুটো ভাঁজ করে লাভরেণ্স্কি লক্ষ্য করছিলেন তাঁর সামনেকার হাত-পাথার মতো বিছানো মাঠগুলোকে দুত চলে যেতে, ধীরে ধীরে চলে যেতে উইলো ঝোপগুলোকে, চলন্ত গাড়ির দিকে বিষণ্ণ ও সন্দিম্বভাবে চেয়ে-থাকা বোকা দাঁড়কাকগুলোকে, ওয়ার্মাউড, আর পাহাড়ী অ্যাশ গাছে ঘেরা টুকরো টুকরো মাঠগুলোকে; আর উর্বর স্তেপের এই তাজা পরিপূর্ণ নগ্নতা, সব্বুজ ঘাস, দীর্ঘ ঢালু জমি, ওক ঝোপ-ভরা নালা, ধূসর ছোটো ছোটো গ্রাম, শীর্ণ বার্চ গাছ, বহুকাল না-দেখা এই সব রুশ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মনে এমন আবেগ জেগে উঠল, একাধারে যেটা মধ্ব ও করুণ: তাঁর হৃদয়ের প্রন্থিগুলোয় মৃদু, টান পড়ল। ধীরে ধীরে তাঁর ভাবনাগুলো ইতন্তত ঘুরে বেড়াতে শুরু করল: মেঘগুলোর মডোই সেগুলো অনুৰুজ্বল আর অপ্পন্ধ, তাদেরই মতো যেন আকাশে ইতস্তত ভেসে বেড়াছে। भर्न পড़ल ছেলেবেলার কথা, মা-র কথা। মনে পড়ল তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়কার দৃশ্যটা — কীভাবে তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হরেছিল, কীভাবে ব্যুকের মধ্যে তাঁর মাথাটাকে তিনি চেপে ধরে তাঁর জন্য বিলাপ করতে শুরু করেছিলেন, তারপর গ্লাফিরা পেত্রোভ্নার দিকে তাকিয়ে কীভাবে করেছিলেন আত্মসংবরণ। বাবার কথা তাঁর মনে পড়ল: প্রথম দিকে ফুর্তিবাজ, সর্বদা খতেখতে, গন্তীর গলা, তারপর অন্ধ, করুণ, উন্ফোখ্যন্টেকা পাকা দাড়ি: তাঁর মনে পড়ল, কীভাবে একদিন দ্বপ্রেরে আহারের সময় বেশী মদ্যপান করে ন্যাপিকিনের উপর ঝোল ফেলে অকম্মাৎ হাসতে হাসতে তাঁর অন্ধ চোখগলো পিটপিট করে, মুখ লাল করে, তাঁর নানা নারী-হৃদয় জয় করার কাহিনী বলতে তিনি শুরু করেছিলেন : ভারভারা পাভলভুনার কথা মনে পড়ল তাঁর

তারান্তাস — রুশ দেশের গাড়ি।

আর হঠাৎ একটা মৃহ্তের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রণার মোচড়ে যেমন চোথ ঝাপসা হয়ে আসে তেমনি চোথ ঝাপসা হয়ে এল তাঁর; মাথা ঝাঁকালেন তিনি। তারপর তিনি লিজার কথা ভাবতে লাগলেন।

ভাবতে লাগলেন, 'এই নতুন মেয়েটি সবে সংসারে প্রবেশ করতে চলেছে।
চমংকার মেয়ে। কে জানে এর কপালে কী আছে? তাকে দেখতেও স্কুলর।
মুখটা তার ফরসা আর তাজা, ঠোঁট আর চোখগালো কী রকম গছীর আর
চার্ডানিটা সরল আর নিম্পাপ। দৃঃখের বিষয় কেমন যেন উৎসাহে ডগমগ।
তার গড়নটা স্কুলর, ভারি লঘ্ পায়ে সে হাঁটে, তার কণ্ঠস্বর কোমল। আমার
বিশেষ করে ভালো লাগে যেভাবে সে হঠাৎ থেমে, না হেসে মন দিয়ে শোনে,
তারপর চিন্তান্বিত হয়ে চুলগালো পিছন দিকে ঝাঁঝায়। আমারও
মনে হয় না পানশিন তার উপযুক্ত। কিন্তু তার দোষটা কী?
তাছাড়া কী নিয়ে আমি দিবান্বপ্ন দেখছি? সবাই যে-পথে যায়
সে-ও সেই পথে যাবে। বরণ্ড খানিক ঘ্মনো ভালো।' লাভরেৎন্কি
চোথ বুজলেন।

তিনি ঘুমুতে পারলেন না, সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চুলতে লাগলেন। অতীতের প্মতি ধীরে ধীরে মনে পড়ে অন্যান্য স্মৃতির সঙ্গে মিশে তাঁর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল। এক দুর্বোধ্য কারণে লাভরেণ্স্কি রবার্ট পিলের কথা ভাবতে লাগলেন... ফরাসী ইতিহাস... তিনি জেনারেল হলে কী করে চিনি যুদ্ধে জিততেন — এমন কি তাঁর মনে হল যে তিনি ষেন গোলাগুলির শব্দ এবং চে'চানি শ্বনতে পাচ্ছেন... তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়ল, তিনি চোখ মেললেন... সেই একই মাঠ, সেই একই স্তেপের দৃশ্য; বাইরের দিকের ঘোড়াদুটোর ক্ষয়ে-যাওয়া নালগুলো ধুলোর কৃণ্ডলির মধ্যে দিয়ে পর্যায়ক্রমে চকমক করছে: কোচোয়ানের লাল বগল-পটিওলা হলদে কোর্তাটা বাতাসে ফুলে উঠছে... 'ভালোই হল ঘরে ফিরছি!' কথাটা হঠাৎ লাভরেৎশ্কির মনে পড়ল। ঘোড়াগুলোকে উদ্দেশ্য করে তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'জলদি চল!' — ক্লোকটা তিনি জড়িয়ে নিলেন, আর নড়েচভ়ে গদি ঘে'ষে বসলেন। গাড়িটা ঝাঁকানি দিল: লাভরেংশ্কি সোজা হয়ে বসে চোথ খুললেন। তাঁর সামনের ছোটো পাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি গ্রাম; ভান দিকে সামান্য দূরে দেখা যায় ছোটু বাঁকা অলিন্দ আর বন্ধ জানালাওলা জরাজীর্ণ চেহারার জমিদার-বাড়ি; ফটক থেকে চওড়া উঠোন পর্যন্ত বিছুটির আগাছায় ঢেকে গেছে, সেগ্*লো* শণের মতো সব্বন্ধ আর ঘন: ওক কাঠের

তৈরী এবং তখনো বেশ মজবৃত একটা গোলাও সেখানে রয়েছে। এটাই ভার্মিলিয়েভ্সকয়ে।

কোচোয়ান ফটকের কাছে গাডিটা নিয়ে এল: লাভরেংম্কির চাপরাশি চালকের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাফিয়ে পড়ার ভঙ্গী করে চেণ্টিয়ে উঠল, 'এই!' একটা কর্কশ চাপা ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল, কিন্তু কাউকে, এমন কি একটা কুকুরকেও দেখা গেল না : লাফাবার জন্য চাপরাশি আবার দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল, 'এই!' অম্পন্ট ঘেউ-ঘেউ শোনা গেল আবার, আর এক মৃহত্ত পরে যেন মাটি ফুড়ে বেরিয়ে একটা লোক উঠোনের মধ্যে দৌড়ে এল। পরনে তার বাদামী রঙের ঢিলে কামিজ, মাথাটা তুষারের মতো সাদা; স্থেরি আলো থেকে চোথ আড়াল করে উপরে হাত তুলে গাড়িটার দিকে সে তাকাল, অকস্মাৎ দুটো হাত দিয়ে চাপড়াল তার উরুগুলো, শুরু করল এদিক-ওদিক দৌড়তে, তারপর ছুটল ফটকটা খুলতে। তারানতাসটা উঠোনের মধ্যে ঢুকল, বিছু, টিগ, লোর উপর দিয়ে চাকাগ, লো যাবার সময় মড়মড় শব্দ হতে লাগল, র্জালন্দের সামনে এসে সেটা থামল। স্পষ্টতই এই রুপোলি চুলওলা লোকটি জোরে দৌডতে পারে; ইতিমধ্যেই সে বাঁকা পাগুলো ফাঁক করে এসে দাঁড়িয়েছিল সি'ড়িটার শেষ ধাপে। গাড়ির দরজা খুলে ঝট্ করে ঢাকাটাকে বাঁকিয়ে পেছনে ফেলে তার প্রভূকে নামতে সাহায্য করল সে, তারপর চুম্বন করল তাঁর হাত।

লাভরেং শ্বিক বললেন, 'কেমন আছো হে! তোমার নাম আন্তন, তাই না? তাহলে এখনো বে'চে আছো?'

নিঃশব্দে বৃদ্ধ ঝুঁকে অভিবাদন করে চাবিগন্থলো আনতে চলে গেল। আর ততক্ষণ কোচোয়ান বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। উপর থেকে লাফিয়ে নামার পর লাভরেণ্স্কির চাপরাশি একটা হাত চালকের আসনে রেখে সেই জায়গায় স্থির হয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধ চাবিগ্লো নিয়ে এসে, কন্ইগ্লো তুলে অনাবশ্যকভাবে সাপের মতো নিজের শরীরটা দ্মড়ে-ম্চড়ে তালা খ্লল, তারপর এক পা পিছিয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করল আর একবার।

ছোটো হল-ঘরে ঢুকে লাভরেৎিন্দ ভাবলেন, 'তাহলে বাড়ি ফিরলাম, আবার তাহলে ফিরলাম।' এদিকে ক্যাঁচক্যাঁচ দুমদাম করে জানালাগানুলো খোলা হতে লাগল এবং খালি ঘরগানুলোর মধ্যে আলোর স্লোত লাগল প্রবেশ করতে।

যে ছেটো বাড়িতে লাভরেংম্কি এলেন এবং ষেখানে দু'বছর আগে প্লাফিরা পেরোভ্নার মৃত্যু হয়েছিল, সেটি গত শতাব্দীতে নিমিত হয়েছিল শক্ত পাইন কাঠ দিয়ে; দেখতেই শ্ব্ধ্ জীর্ণ, কিন্তু আরো পঞ্চাশ বছর কিংবা আরো বেশী টিকবে। লাভরেংস্কি সমস্ত ঘরগ্নলো ঘুরে এলেন। দরজার উপরের কাঠে স্থির হয়ে বসে-থাকা ধৃলো-ঢাকা অবশ মাছিগুলোর দার্ণ বিরক্তি উৎপাদন করে তিনি সব জায়গার জানালাগ্লো খ্লতে হাকুম দিলেন: প্রাফিরা পেত্রোভ্নার মৃত্যুর পর কেউ সেগ্রলো খোলে নি। বাড়ির কোনোকিছাই কেউ স্পর্শ করে নি : বৈঠকখানার ধ্সর চকচকে দামাস্কের গদিমোড়া, ছে'ড়াথোঁড়া, ছোটো ছোটো সর্ পাওলা সাদা ডিভানগ্লো ক্যাথারিন ডি গ্রেটের সময়কার কথা স্পষ্ট করে মনে করিয়ে দেয়; এই বৈঠকখানার কর্নীর প্রিয় হাতলওলা চেয়ারটা রয়েছে: সেটার পিঠটা সোজা এবং উ'চু; সেখানে তাঁর বৃদ্ধ বয়সেও কর্ত্রী কোনো দিন হেলান দেন নি। প্রধান দেয়ালটার উপর ফিওদরের প্রপিতামহ আন্দ্রেই লাভরেণিক্ষর একটি প্রেনো ছবি ঝুলছে; কালো-হয়ে-আসা দোমড়ানো পটভূমির উপর তাঁর গম্ভীর কর্কশ মুখটা ভালো করে বোঝা যায় না: ভারি ভারি অবসম চোখের পাতার ভিতর দিয়ে ছোটো ছোটো দ্রুকুটি করা চোখগুলো গন্তীরভাবে তাকিয়ে রয়েছে: তাঁর পাউডারবিহীন কালো চুলগুলো এক চিন্তিত রুক্ষ কপালের উপর খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রেমের এক কোণ থেকে ঝুলছে ধ**্লিধ**্সের এক ইন্মোর্তেল ফুলের মালা। আন্তন ঘোষণা করল, 'ওই মালাটি গ্লাফিরা পেরোভ না স্বয়ং বানিয়েছিলেন।' শোবার ঘরে ভালো প্রেনো কাপড়ের ডোর-কাটা চন্দ্রাতপের তলায় একটি সর, উ'চু খাট রয়েছে: বিছানার উপর পড়ে রয়েছে এক রাশ রঙ-ওঠা বালিস আর একটা জীর্ণ বিছানার কম্বল: শিয়রের কাছে ঝুলছে 'গিজা্ম পবিত্র মেরি মাতার আবিভাব'-এর ছবি, সেই একই ছবি যেটি সেই বৃদ্ধা তার নিঃসঙ্গ মৃত্যু-শ্য্যায় শেষবারের মত্যে হিম-হয়ে-আসা ঠোঁটে চেপে ধরেছিল। জানালার পাশে দাঁডিয়ে রয়েছে ছোটো একটি তামার সাজ-সরঞ্জাম সমেত খোদাই-করা কাঠের এবং গিল্টির কাজ করা কালো-হয়ে-আসা ফ্রেমের মধ্যে বাঁকাচোরা এক আয়না সংবালত একটি প্রসাধন টেবিল। শোবার ঘরের লাগোয়া রয়েছে ঠাকুরঘর: সে-ঘরটি ছোটো, দেয়ালগুলো শুন্য এবং কোণে বিগ্রহ রাখার এক বিরাট বাক্স: মেঝেয় পড়ে রয়েছে মোম-মাখা

জীর্ণ একটি গালিচা: এর উপর উপাসনার সময় গ্লাফিরা পেত্রোভ্না নতঞ্জান, হয়ে বসত। লাভরেণ্স্কির চপেরাশির সঙ্গে আন্তন বেরিয়ে গেল আন্তাবল আর গাড়ি-ঘরটা খুলতে; তার জায়গায় দেখা দিল কপালের উপর নীচু করে রুমাল বাঁধা এক ছোট্ট্রখাট্ট বুড়ি, তার বয়স প্রায় আন্তনেরই কাছাকাছি: তার মাথাটা কাঁপছে আর চোখের দূলিট্টা ফাঁকা হলেও সেখানে রয়েছে একটা ব্যগ্রভাব — বহু, বছর ধরে মুখ বুজে কাজ করার অভ্যেস — আর তারই সঙ্গে এক ধরনের শ্রদ্ধা-মিশ্রিত আক্ষেপ। লাভরেৎস্কির হাতের উপর নিজের ঠোঁট ম্পর্শ করে দরজার কাছে সে দাঁভিয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। কিছুতেই তিনি তার নামটা কিংবা আগে কখনো দেখেছেন কি ন্যু সে-কথাটা মনে করতে পারলেন না : জানা গেল তার নাম আপ্রাক্সিয়া : চল্লিশ বছর আগে গ্লাফিরা পেল্রোভানা তাকে ব্যাড়ি থেকে বার করে মারগী-ঘরে চালান করেছিল: কথা সে বলে কম — যেন তার ব্রদ্ধি লোপ পেয়েছে, সে শ্ব্ধু তাঁর দিকে তার সেই ভীর, চোথ তলে তাকিয়ে রইল। এই দুটি বৃদ্ধ প্রাণী, তিনটি পেট-মোটা লম্বা পাজামা-পরা ছেলেমেয়ে — আন্তনের প্র-পোঁচরা ছাড়া এক-হাত-কাটা ছোট্টখাট্ট একটি কুষকও সেই জমিদার বাড়িতে বাস করে, তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল: বন্য মোরগের মতো বিড়বিড় করতে করতে रत्र घुरत द्वज्ञार, रकात्मा का**र्ज्जरे ना**र्ग ना। नाज्यतर्भिकत **প্র**ज্যা**গমনকে যে** ঘেউ-ঘেউ করে অভিনন্দন জানিয়েছিল সেই অথর্ব কুকুরটাও কোনো কাজে লাগে না: প্লাফিরা পেরোভ্নার আদেশে কেনা এক ভারি চেনে বন্ধ অবস্থায় দশ বছর সে কাটিয়েছে, এখন সে নড়তে চড়তে, চেনের ভারটা টানতে প্রায় অক্ষম ৷ বাড়ি পরিদর্শন করার পর লাভরেংস্কি বাগানে গেলেন, বাগান দেখে খুশি হলেন। সর্বত জন্মেছে আগাছা, বার্দক, গুজুরেরি আর রাম্পরেরি ঝোপ, কিন্তু বেশ ছায়াময়। এই ছায়া ফেলছে কতকগলে প্রাচীন লাইম গছে, আকার আর অন্তুত শাখাবিন্যাসের জন্য সেগ্মলো বিষ্ণায়কর; রোপণ করা হয়েছিল খ্ব ঘে'ষাঘে'ষি করে, এবং কবে যে তাদের ডালপালা ছাঁটা হয়েছিল কে জানে. — হয়তো একশ' বছর আগে। বাগানের শেষে রয়েছে একটি ছোটো ম্বচ্ছ প্রকুর, চারিধারে তার লম্বা ও সর, সর, বাদামী রঙের নলখাগড়া। মান্ববের জীবনের চিহ্ন তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যায়: প্লাফিরা পেত্রোভূনার আবাসভূমি এখনো জনশ্ন্য হয়ে পড়ে নি, কিন্তু মনে হল তা যেন সেই শান্ত ঘ্যমের মধ্যে ভূবে গেছে যার মধ্যে প্রথিবীর সর্বাকছাই বিশ্রাম করে, যেখানে ব্যস্ত জনতার কলঙ্ক তাকে স্পর্শ করে নি। গ্রামের মধ্য দিয়েও ফিওদর

ইভানিচ ঘুরে এলেন; গালে হাত দিয়ে চাষী মেয়েরা নিজেদের কুটিরের দ্বারদেশ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগল: প্রে,ষরা দূর থেকে ঝাঁকে তাঁকে অভিবাদন করল, শিশুদের দল দোড়ে পালাল, আর কুকুরগালো ডাকতে লাগল উদাসভাবে। অবশেষে তাঁর খিদে পেতে শ্বর্ করল, কিন্তু তাঁর ভৃত্যের দল ও পাচকের সন্ধের আগে পেশছবার কথা নয়। খাদ্য-সম্ভার নিয়ে লাভরিকি থেকে গাডিগ,লো তথনো পেণছয় নি — তাই তিনি আন্তনের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলেন। এ লোকটি তাড়াতাড়ি তার প্রভুর ইচ্ছা পালন করতে লেগে গেল: একটা বুড়ি মুরগী ধরে, মেরে, তার পালক ছাড়াল। সস্পানে রাখবার আগে আপ্রাক্সিয়া সেটাকে কাপডের মতো ঘষে, পরিব্দার করে জল দিয়ে ধুল। রান্না শেষ হবার পর আন্তন ঢাকা বিছিয়ে টেবিল সাজাল, রাথল একটা ছারি আর কাঁটা, তিনপেয়ে কলাঁধ্কত একটা নান-দানি আর সরা গলা ও কাঁচের গোল ছিপিওলা কাট্-গ্লাসের একটা ডিকাণ্টার; তারপর সে টানা টানা স্বরে প্রভূকে জানাল যে খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। একটা ন্যাপাকন দিয়ে নিজের ভান হাতের মুন্ডিটা জড়িয়ে সে তাঁর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। একটা তীব্র প্রেনো ধরনের গন্ধ নিঃস্ত হতে লাগল তার শরীর থেকে, সে-গন্ধটা সাইপ্রেস গাছের মতো। লাভরেণ্ট্রিক থানিকটা সূত্র থেয়ে মুরগীটার দিকে হাত বাডালেন: সেটার চামডা বড বড ফুস্কুরিতে ভরা, প্রত্যেকটা পায়ের ভিতর দিয়ে গিয়েছে শক্ত একটা কণ্ডরা, মাংসটার গন্ধ ছাড়ছে কাঠ আর ক্ষারের মতো। খাওয়া শেষ হবার পর লাভরেৎশ্কি বললেন এক পেয়ালা চা পান করতে তাঁর আপত্তি নেই, যদি... 'এক্সনি আমি নিয়ে আসছি,' বাধা দিয়ে বৃদ্ধ বলল, আর তার কথা রাখল। এক টুকরো লাল কাপড়ে-মোড়া এক চিমটে চা খ'লে বার করা হল; বার করা হল একটা ছোটো অথচ খুব শব্দকারক সামোভার আর ভেজা ভেজা চেহারার ছোটো ছোটো দানার চিনি । একটা বড় পেয়ালা থেকে লাভরেণস্কি চা পান করলেন; ছেলেবেলা থেকে এই পেয়ালাটা তাঁর মনে আছে: তার বাইরে তাসের ছবি আঁকা আর এটা ব্যবহার করা হত শর্ধ, অতিথিদের জন্য — এখন তিনি সেটা থেকে অতিথির মতোই পান করছেন। সন্ধের ভূতারা পেণছল। লাভরেণস্কি তাঁর পিসীর বিছানায় শতেে চাইলেন না; খাবার-ঘরে তিনি একটা বিছানা পাতালেন। ফু' দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেবার পর অনেকক্ষণ চারিধারে তিনি তাকাতে লাগলেন, মন ভরে গেল নানা উদাস ভাবনায়। সেই ধরনের অন্বভূতির অভিজ্ঞতা তাঁর হল, যেটা বহুকাল অব্যবহৃত জায়গায় রাগ্রিবাস যাদের করতে

হয়েছে তাদেরই কাছে স্পরিচিত। চতুদিক থেকে যে-অন্ধকার তাঁর উপর ঘনিয়ে এল, মনে হল তা যেন এই নতুন বাসিন্দার উপস্থিতিতে আপত্তি জানাচ্ছে, মনে হল বাড়ির দেয়ালগ্রলো পর্যন্ত যেন চমকে উঠেছে। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কন্বলটা টেনে নিয়ে তিনি ঘ্রাময়ে পড়ালেন। বাড়ির আর সবাই ঘ্রাময়ে পড়ার পর আন্তন জেগে ছিল; আপ্রাক্সিয়ার সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে সে ফিসফিস করে কথা বলল, নীচু গলায় আহা উহ্ন করল এবং বার দুই নিজের গায়ে আঁকল কুশ চিহু। যখন অত কাছে অত স্বন্দর এক জমিদারী আর অত চমংকার একটা প্রাসাদ তাঁর রয়েছে, তখন তাদের কেউই আশা করে নি যে প্রভু ভার্সিলয়েভ্সকয়েতে থাকবেন। এ-কথাটা তাদের মাথায় এল না যে উক্ত জায়গাটাকে তিনি ঘ্রা করেন — সেখানটা দ্বংখের স্মৃতিতে খ্ব বেশী করে ভরা। ফিসফিসানি শেষ করে আন্তন লাঠি দিয়ে রাত-পাহারাওলার কাঠের তক্তাটা ঠুকল। খামারের কাছে সেটা ঝুলছিল, বহুকাল ঠোকা হয় নি। তারপর উঠোনে তার সাদা মাথাটা অনাব্ত রেখে ঘ্রমাবার জন্য শ্রের পড়ল। মে মাসের রাহিটি ছিল মৃদ্ধ ও শান্ত, খ্বব আরামে ঘ্রমল বৃদ্ধ।

## ₹0

পরের দিন লাভরেং শ্বি সকাল-সকাল উঠলেন, মোড়লের সঙ্গে আলাপ করলেন, দেখে এলেন ফসল মাড়াইয়ের জায়গাটা এবং আদেশ দিলেন বাড়ির কুকুরটার শিকল খুলে দিতে। কুকুরটা শুধ্ব একবার উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘেউ- ঘেউ করে উঠল, কিন্তু নিজের বাসন্থান থেকে বের্লুল না। তারপর বাড়ি ফিরে তিনি এক ধরনের শান্তিময় জড়তায় আছেল হয়ে গেলেন এবং সে-অবস্থায় রইলেন সমস্ত দিন। একাধিকবার মনে মনে বললেন, 'এইতো নদীর গভীরতম তলদেশ।' তিনি স্থির হয়ে জানালার পাশে বসে রইলেন, যেন শ্বনতে লাগলেন তাঁর চারিপাশের বয়ে-যাওয়া শান্তিময় জীবন-স্রোতকে, শ্বনতে লাগলেন তাঁর চারিপাশের বয়ে-যাওয়া শান্তিময় জীবন-স্রোতকে, শ্বনতে লাগলেন তাঁর চারিপাশের কিরল ধ্বনিগ্রেলা। বিছ্বটি ঝোপের কোনো এক জায়গা থেকে শোনা গেল অস্পত্ট একটা শব্দ; একটা মশা তার সঙ্গে স্বর মেশাল। শব্দটা থেমে গেল, কিন্তু মশাটা চলল গ্রনগ্রনিয়ে; মাছিগ্রলার মাপা, অপরিবর্তিত, বিষয় ভনভনানির ভিতর থেকে মোটা একটা মোমাছির জোরালো গ্রনগ্রন শব্দ শোনা গেল, ক্রমাগত সে ঘরের ছাতে মাথা ঠুকে

চলেছে: বাইরে মোরগ ডেকে উঠল, তার স্বরের কর্কশ রেশটা রইল অনেকক্ষণ ধরে: শব্দ করে একটা গাড়ি চলে গেল: গ্রামের কোথাও একটা ফটক ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। এক চাষী নারীর কর্কাশ স্বর শোনা গেল, 'কী বললে?' 'কী গো,' একটি দু;'বছরের মেয়েকে কোলে দোলাতে দোলাতে আন্তন বলল। 'কভাসটা নিয়ে এসো.' সেই নারীকণ্ঠ আবার শোনা গেল — আর অকম্মাৎ স্বকিছা চুপ্তাপ হয়ে গেল: কোনো রক্ম খড়খড় শব্দ শোনা গেল না, একটি আওয়াজও নয়; বাতাসে একটি পাতাও নড়ল না; মাঠের উপর নিঃশব্দে সোয়ালোগ্বলো একের পর এক মাটির কাছাকাছি ঘ্রতে লাগল; তাদের নিঃশব্দে উড়ে যেতে দেখে মন বিষয়তায় ভরে ওঠে। 'এইতো নদীর গভীরতম তলদেশ,' লাভরেংম্কি আবার ভাবলেন। 'আর এইখানে জীবন সর্বদাই অপরিবর্তানীয়ভাবে শান্ত আর মন্থর,' মনে মনে বললেন তিনি। 'যে-কেউই এর অতিতায় এলে এর ক্ষমতার উপর নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবেই: এখানে দ্বর্ভাবনা নির্বাসিত, আর মনের মধ্যে কোনোকিছাই হানা দেয় না: এখানে শুধে সেই লোকেরই কপাল ভালো যে লাঙ্গলের রেখার পিছনে-চলা চাষীর মতো নিজের পথকে স্থির প্রচলিত ধারায় চালাবে। এই নিভত নিস্তব্ধতার মধ্যে কী দারণে ক্ষমতা, কী শক্তিই না নিহিত আছে! এখানে জানালার তলায় ঘন ঘাসের ভিতর থেকে সতেজ বার্দক ওপরের দিকে ওঠে: তার উপর লোভেজ তার রসালো ডাঁটা বিছোয়, এবং তারও ওপরে আদিম নিকুঞ্জ তার লালচে লতা-তত্ত্বপূলো লভিয়ে দেয়; সামনের মাঠে মাঠে রাই পাকতে শ্রে করেছে আর যবের ইতিমধ্যেই মঞ্জরী ধরেছে: প্রত্যেক গাছের প্রতিটি পাতা আর বোঁটার ওপর প্রতিটি ঘাস বাড়ছে এবং যথসোধ্য বিকশিত হচ্ছে। লাভরেংশ্কি আবার ভাবতে শ্বর্ করলেন, 'আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলো একটি মেয়েকে ভালোবাসতে গিয়ে কেটে গেল। নির্জনতার একঘেয়েমি আমার মাথা ঠাণ্ডা করুক, আমাকে শাস্ত করুক এবং আমার কাজকে ধীরেসুস্থে শুরু, করার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করে তুলুক।' আর একবার নিশুক্কতার মধ্যে তিনি কান পাতলেন, কিছুরই প্রত্যাশা নেই তাঁর, তব, সেই সঙ্গেই কিসের যেন একটা অবিরাম আশা: চতুদিকি থেকে নিস্তন্ধতা তাঁকে গ্রাস করল, প্রশান্ত নীল আকাশকে সূর্যে ধারে ধারে অতিক্রম করে চলল আর মেঘগুলো চলল মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে ভেসে; মনে হল, তারা জানে কোথায় এবং কেন তারা ভেসে চলেছে। ঠিক এই মৃহ্তে অন্যত্র জীবন চলেছে বিক্ষ্বর হয়ে, দ্রুতবেগে, সংঘাতের ভিতর দিয়ে: এখানে সেটা বয়ে চলেছে নিঃশন্দে,

যেন জলাজমির ঘাসের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে জল; সদ্ধে অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পরেও এই যে জীবন ইন্দ্রিয়ের অগোচরে বয়ে চলেছে, তার চিন্তা থেকে লাভরেণিক নিজেকে ছিল্ল করতে পারলেন না। বসন্তের তুষারের মতো তাঁর হৃদয়ে বিগত দিনের দৃঃখ গলে যেতে লাগল—আর আশ্চর্য, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ইতিপ্রের্ব কখনো এমন গভীর ও তীব্রভাবে তাঁর মনকে দোলা দেয় নি।

#### 25

সপ্তাহ দুইয়ের মধ্যে প্লাফিরা পেত্রোভ্নার বাড়িটাকে ফিওদর ইভানিচ গর্বাছয়ে ফেললেন, পরিষ্কার করালেন উঠোন আর বাগানটা; লাভরিকি থেকে আনা হল আয়েসী আসবাবপত্র, সহর থেকে এল মদ, বই আর পত্রিকা: আস্তাবলে ঘোড়া দেখা যেতে লাগল। এক কথায়, ফিওদর ইন্ডানিচ তাঁর নিজের যে-সমস্ত জিনিসের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করলেন এবং এমন একটি জীবন भूतः, कत्रत्वन रयो श्रामा क्रीमपादात, ना श्रीयत क्रीयन, वला भक्छ। বৈচিত্রাহীনভাবে তাঁর দিনগুলো কাটতে লাগল, কিন্তু তাঁর একঘেয়ে লাগল না, যদিও কার্যুর সঙ্গে তিনি দেখা করতেন না; জমিদারী সংক্রান্ত কাজে তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেন, ঘোড়ায় চড়ে দেখে বেড়াতে লাগলেন গ্রামাণ্ডল, আর খানিক পড়াশুনোও করতে লাগলেন। কিন্তু পড়তেন তিনি অলপই: বন্ধ আন্তনের কাছ থেকে গলপ শুনতে তিনি বেশী পছন্দ করতেন। সাধারণত লাভরেণন্দিক জানালার পাশে এক পেয়ালা ঠান্ডা চা ও পাইপ নিয়ে বসতেন, আর দরজার কাছে পিছনে হাত দিয়ে দাঁডিয়ে আন্তন প্ররনো দিনের তার এলোমেলো গম্প শ্বর করত, প্রাকালের সেই সব আজগুর্নিব গলপ, যখন যব আর রাই মেপে বিক্রি হত না, বিক্রি হত দুই তিন কোপেকে বড় বড় এক-একটা ছালায় ভরে; যখন চারিদিকে কেবল দুর্গম বন আর অকর্ষিত স্তেপ, এমন কি শহর থেকে দ্'পা বাড়ালেও তাই। 'আর এখন,' অনুযোগ করল বৃদ্ধ যে ইতিমধ্যেই আশি পেরিয়েছে, 'এতো গাছ কাট। আর জমি চষা হয়েছে যে কোথাও গাড়ি যাবার জায়গা নেই।' তার কর্ত্রী গ্লাফিরা পেরোভ্না সম্বন্ধেও সে নানা গলপ বলত: সে কী রক্ম মিতবায়ী আর হিসেবী ছিল; কেমন করে এক ভদ্রলোক, তর্গ এক প্রতিবেশী, এখানে তোষামোদ করে অনু:গ্রহ লাভের চেষ্টা করেছিল, ঘোডায় চেপে তার সঙ্গে

প্রায়ই দেখা করতে আসত, আর তার কর্ত্রী প্রসন্ন হয়ে কেমন করে তার গাঢ় লাল ফিতে-লাগানো ছুটির দিনের টুপি ও হলদে রঙের মু-মু-লেভান্তিন গাউন তার জন্য পরত: কিন্তু একদা উক্ত ভদ্রলোক অভদ্রের মতো জিজ্ঞেস করেছিল: 'তা জমিদার গিল্লি, বলুন তো দেখি আপনার পর্নাজ কতো?' তাতে দারুণ রেগে গিয়ে সে তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দিয়েছিল: এবং সংক্ষেপে আদেশ দিয়েছিল যে তার মৃত্যুর পর স্বকিছুর শেষ টুকরোটি পর্যস্ত যেন ফিওদর ইভানিচ পান। আর বাস্তবিকই তাঁর পিসীর সর্বাকছ্ম পারিবারিক জিনিসপত্র লাভরেংস্কি পেরেছিলেন অক্ষত অবস্থায়, তার মধ্যে ছিল সেই গাঢ় লাল ফিতে-লাগানো ছুটির দিনের টুপি আর সেই হলদে রঙের ফু-ফু-লেভান্তিন গাউনটা। লাভরেংস্কি যে-সমস্ত পরেনো কাগজ আর চিন্তাকর্যক ন্থিপত্র পাবেন বলে আশা করেছিলেন তার কিছুই পেলেন না. শুধু একটা পরেনো বই ছাডা। সেটার মধ্যে এক জায়গায় তাঁর ঠাকুর্দা, পিওতীর আন্দেইচ লিখেছিলেন: 'তুরস্কের রাজার সঙ্গে মহামান্য প্রিন্স আলেক্সান্দর আলেক্সান্দ্রভিচ প্রজ্ঞোরভূষ্ণিক শান্তি স্থাপন করায় সেন্ট পিটার্সবৃগ সহরে আনন্দোৎসব', আর এক জায়গায় বক্ষঃরোগের ওষ্টের ব্যবস্থাপত্রের সঙ্গে এই মন্তব্য ছিল: 'এই নিদে'শাবলী জেনারেলের স্ত্রী, প্রাসকভিয়া ফিওদরভনা সালতিকভাকে, পবিত্র ট্রিনিটি গিজার প্রধান পুরেহিত ফিওদর আভ ক্লেন্তিয়েভিচ দিয়েছিলেন', অন্যৱ ছিল এক রাজনৈতিক খবর: 'মনে হচ্ছে ফরাসী বাঘদের আর কোনো খবর নেই' \* এবং তারপরেই ছিল নিন্দোক্ত কথাগ্রাল: 'মম্কোভ্শিকয়ে ভেদোমপ্তি সিনিয়র মেজর মিখাইল পেগ্রোভিচ কলিচেভের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করেছে। ইনি কি পিওতর ভার্সিলিয়েভিচ কলিচেভের পুত্র?' কিছু পুরনো পাঁজি, স্বপ্নব্যাখ্যাকারী পুস্তুক এবং মিঃ আন্বোদিকের সেই রহস্য-রচনাও লাভরেণ্ডিক আবিষ্কার করলেন ৷ বহুকাল আগে ভূলে-যাওয়া কিন্তু পরিচিত এই সব 'প্রতীক ও চিহ্নের' বহ, স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠল। গ্রাফিরা পেরোভ্নার প্রসাধন টেবিলের মধ্যে লাভরেংস্কি একটি ছোটো প্যাকেট আবিষ্কার করলেন, সেটি কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা এবং কালো গালা দিয়ে শিলমোহর করা। ড্রয়ারের একেবারে পিছন দিকে তা গোঁজা ছিল। সেই প্যাকেটের মধ্যে মুখোমুখি ছিল তাঁর বাবার যুবক বয়সের একটি রঙীন খড়ি দিয়ে আঁকা ছবি — কপালের উপর নরম

অফ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলীর উল্লেখ করা হয়েছেঃ

চুলের গ্রুচ্ছ ঝুলছে, বাদামের আকারের তাঁর চোখগ্রলো ক্লাস্ত আর ঠোঁটদর্নিট বিচ্ছিন্ন — এবং সাদা পোষাক-পরা ও হাতে সাদা গোলাপ-ধরা একটি ফ্যাকাশে চেহারার মেয়ের প্রায় মুছে আসা ছবি — তাঁর মা-র। প্লাফিরা পেত্রোভানা কখনো তার নিজের ছবি আঁকাতে রাজী হয় নি। লাভরেংস্কিকে আন্তন বলত, 'যদিও তখন এ-বাডিতে আমি থাকতাম না, তব্বও আপনার প্রপিতামহ আন্দেই আফানাস্য়েভিচকে আমার এখনো মনে আছে, কর্তা। সঠিকভাবে বলতে গেলে, তাঁর যখন মৃত্যু হয় আমি তখন আঠারোয় পডেছি। একবার বাগানে তাঁর সামনে আমি পড়ে যাই, দেখে তো আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে থরথর করে কে'পে ওঠে। কিন্ত কিছুই তিনি করেন নি. শুধু আমার নাম জিগ গেস করে আমাকে তাঁর ঘরে পাঠিয়েছিলেন একটা পকেট-রুমাল আনবার জন্যে। হ্যাঁ, জমিদার বটে, কাউকে তিনি বড়ো বলে মানতেন না। তার কারণ, আপনার প্রপিতামহের ছিল একটা আশ্চর্য রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচটি আফন পাহাড়-থেকে-আসা এক সন্ন্যাসী তাঁকে দিয়েছিলেন ৷ আর এই সন্ন্যাসী তাঁকে বর্লোছলেন, 'তোর জন্যে দিলাম রাজা, পরে থাকিস, ভয় থাকবে না কিছুর।' আপনি তো জানেন, কর্তা, তখন দিন-কাল কেমন ছিল: কর্তা যা খুনি তাই করতে পারতেন: এমন কি জমিদার বাব,দের মধ্যেও যদি কেউ কোনো দিন তাঁর ওপর কথা বলেছে তো তার দিকে শুধু তাকিয়ে বলতেন: 'অলপ জলে ফড়ফড়ানি দেখছি।' — এটা ছিল তাঁর প্রিয় ব্লি। আপনার প্রপিতামহ — ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি কর্মন — থাকতেন কাঠের একটা বাড়িতে। আর তিনি যে-সব জিনিস রেখে গিয়েছেন — রুপোর থালা, আরো কত কী — মাটির তলার ভাঁড়ার ঘরগুলো ছিল সে-সবে ঠাসা। তিনি ছিলেন খুব হিসেবী লোক। যে-ডিকাণ্টারটা আপনি বলছিলেন আপনার ভালো লাগে, সেটাও তাঁরই। ওটায় তিনি ভোদকা পান করতেন। কিন্তু আপনার ঠাকুর্দার কথা ধর্ম, পিওতর আন্দেইচের — তিনি একটা পাথরের বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন বটে: কিন্তু তিনি কিছুই করে উঠতে পারেন নি: সবকিছুই চুলোয় যায়: দিন কাটে অনেক খারাপ অবস্থায়, বে'চে কোনো আনন্দ পান নি। সব টাকা তিনি উডিয়ে দিয়েছিলেন। এমন কোনো জিনিস তিনি রেখে যান নি যা থেকে তাঁর কথা মনে পড়ে। তাঁর কাছ থেকে একটা রুপোর চামচও পাওয়া যায় নি — যাকিছুই বাকী আছে তা প্লাফিরা পেরোভ্নার মিতব্যয়িতার জন্যে।' লাভরেংশ্বিক বাধা দিয়ে উঠলেন, 'আচ্ছা, লোকে তাকে কঃদলে বুডি বলে

۲q

ডাকত নাকি?'

আন্তন অসন্তুষ্ট স্বরে আপত্তি জানাল, 'কে না কে বলত তা জানি না বাপ্য!'

একবার বৃদ্ধ সাহস করে প্রশ্ন করল, 'তা কর্তা, গিল্লিমার খবর কী? কোথায় তিনি থাকবেন?'

লাভরেণ্ডিক চেন্টা করে উত্তর দিলেন, 'আমার স্থাকৈ আমি ত্যাগ করেছি। দয়া করে তার কথা জিগ্রেগস কোরো না।'

বিষয় সংরে বৃদ্ধ উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা।'

তিন সপ্তাহ কেটে যাবার পর কালিতিনদের সঙ্গে দেখা করার জন্য লাভরেংন্দিক ঘোড়ায় চড়ে ও... সহরে গেলেন এবং সন্ধেটা কাটালেন তাঁদের সঙ্গে। লেম সেখানে ছিলেন: তাঁকে লাভরেণস্কির খবে ভালো লাগল। যদিও তাঁর বাবার জন্য কোনো যন্ত্র তিনি বাজাতেন না তব্ব সঙ্গতি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল, আসল ক্র্যাসিক্যলে সঙ্গীত। সেই সন্ধেয় পার্নাশন কালিতিনদের वािष्टर्क इटलन ना। काटन काटन परदात वार्टरत गर्जनंत्र-राजनादान जाँदक পাঠিয়েছিলেন। অত্যন্ত নিখ্বতভাবে লিজা একলা বাজাল; লেমা অনুপ্রোণিত ও প্রফুল্ল হয়ে উঠে এক টুকরো কাগজকে গোল করে পার্কিয়ে সেটিকে ব্যাটন হিসেবে ব্যবহার করতে শ্রের করলেন। তা দেখে প্রথমে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না হেসে উঠলেন, তারপর চলে গেলেন শুরে পড়তে: তিনি বলতেন যে তাঁর ন্নায় কে বিটোফেন অত্যন্ত উত্তেজিত করে তোলে। মধ্যরাত্রে লেম কে লাভরেণ্ডিক বাড়িতে পেণছে দিলেন এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে রইলেন ভোর তিনটে পর্যন্ত। লেম্ অনেক গল্প করলেন: তাঁর ঝাকে-পড়া দেহটা সোজা হরে উঠল, চোখগুলো হয়ে উঠল বড়-বড় আর উল্জ্বল: এমন কি তাঁর কপালের উপরে চুলগুলো পর্যন্ত উঠল খাড়া হয়ে। বহুকাল তাঁকে নিয়ে কেউ উৎসাহ প্রকাশ করে নি : ম্পন্টতই লাভরেৎম্কির মনোযোগ তাঁর উপর পড়েছে। অত্যন্ত উৎসাহ ও সহানুভূতির সঙ্গে তাঁকে তিনি নানা প্রশ্ন করছিলেন। এতে ব্দের হৃদয় গলে গেল: শেষ পর্যন্ত আগন্তুককে তিনি তাঁর রচিত সঙ্গীত দেখালেন, এমন কি নিজের রচনা থেকে কয়েকটি অংশ তিনি বাজালেন ও নিষ্প্রাণ কণ্ঠে গাইলেন। তার মধ্যে ছিল শিলার-এর 'ফ্রিডোলিন' নামে সম্পর্ণ কবিতাটি; তাতে তিনি স্বরসংযোগ করেছিলেন। লাভরেংম্কি তাঁকে অভিনন্দন জানালেন, তাঁকে দিয়ে কয়েকটি সঙ্গীত আবার বাজালেন এবং যাবার আগে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে কয়েক দিন থাকার। লেম তাঁর সঙ্গে বাড়ির বাইরে পর্যন্ত এলেন: তিনি সঙ্গে

সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন এবং আন্তরিকভাবে করমর্দন করলেন: কিন্ত তাজ্য ভিজে বাতাসের মধ্যে, ঊষার প্রথম রশ্মির মধ্যে একলা দাঁড়িয়ে, নিজের চ্যারিধারে তিনি তাকালেন, ড্রু ফুণ্ডিত করলেন, কাঁপলেন এবং অপরাধীর মতো ভাব নিয়ে গ্রটিগ্রটি ঘরের ভিতর চলে এলেন: 'Ich bin wohl nicht klug' (নিশ্চয়ই আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে), তাঁর ছোটো শক্ত বিছানায় ঢুকতে ঢুকতে বিড়বিড় করে বললেন। কয়েক দিন পরে লাভরেংম্কি তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যখন তাঁর গাড়িতে চেপে এলেন তখন তিনি অস্কুখের ভান দেখাতে চেণ্টা করলেন: কিন্ত ফিওদর ইভানিচ তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর যাবার মত করালেন। লেম্ সবচেয়ে অভিভূত হয়েছিলেন এই ব্যাপারে যে বিশেষ করে তাঁর জন্য সহর থেকে একটি পিয়ানো আনাবার আদেশ লাভরেণন্দিক দিয়েছিলেন। তাঁরা দক্রেনেই কালিতিনদের বাডিতে গিয়ে সন্ধেটা কাটালেন, কিন্তু আগের বার যে-রকম আনন্দে কেটেছিল সে-রকম আনন্দে নয়। পার্নাশন সেখানে ছিলেন, তাঁর হালের সফরের নানা গলপ তিনি করছিলেন এবং গ্রাম্য যে-সব জমিদারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হর্মোছল অত্যন্ত হাস্যকরভাবে তাঁদের বলন-চলনের তিনি অনুকরণ কর্মছলেন। লাভরেৎস্কি হাসলেন, কিন্তু এক কোণে মূখে ভার করে বসে রইলেন লেম্, তাঁর দোমড়ানো-মোচড়ানো চেহারাটা মাকড়সার মতো মাঝেমাঝে নডতে লাগল: লাভরেংশ্কি যথন বিদায় নেবার জন্য উঠলেন শুধু তথনই তাঁর মুখটা উল্জবল হয়ে উঠল। এমন কি গাড়ির মধ্যেও বৃদ্ধ চুপচাপ জড়সড় হয়ে বসেছিলেন: কিন্তু কোমল উষ্ণ হাওয়া, স্কোন্ধী ফুরফুরে বাতাস, অম্পণ্ট ছায়াগুলো, ঘাস ও বার্চকুড়ির গন্ধ, চন্দ্রহীন নক্ষর-উজ্জ্বল রাহির প্রশান্ত ঔজ্জ্বল্য, ঘোডাদের খারের নিয়মিত ছন্দ, তাদের নাসিকাধর্নন, পথিপার্শ্বের সর্বাকছ্ম যাদ্ব, বসস্ত ও রাত্রির মোহ এই বেচারা জার্মানটির হুদয়কে দোলা দিল, এবং তিনিই প্রথম নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করলেন।

### २२

শ্রে করলেন সঙ্গীত সম্বন্ধে, লিজ্য সম্বন্ধে এবং আবার সঙ্গীত সম্বন্ধে কথা বলতে। মনে হল লিজা সম্বন্ধে কথা বলার সময় তিনি কথাগুলো আরো ধীরে ধীরে উচ্চারণ করছিলেন। তাঁর রচনা সম্পর্কে লাভরেংস্কি আলোচনা শ্রে করলেন এবং ঠাট্টাচ্ছলে প্রস্তাব করলেন তিনি একটি গীতিনাট্য রচনা কর্ন। লেম্ বললেন, 'হ্ম, গীতিনাট্য! না, সেটা আমার ক্ষমতার বাইরে: অপেরার জন্যে যে তীর ক্ষমতা, কল্পনার যে বিস্তারের দরকার আমার মধ্যে তা আর নেই; আমার ক্ষমতার ভাটা পড়তে শ্রে করেছে... কিন্তু এখন যদি কোনোকিছ্ আমি করতে পারি তাহলে রোমান্স\* রচনা — তা নিয়েই আমি খ্শি থাকব; অবশ্যই আমি চাইব কথাগললো যাতে লাগসই হয়...'

আকাশের দিকে চোখ তুলে চুপ করে নিশ্চলভাবে অনেকক্ষণ ধরে তিনি চেয়ে রইলেন।

তারপর তিনি বললেন, 'ষেমন ধর্ন, এই ধরনের কোনোকিছ্ — ওগো তারা। ওগো অকল্প্ক তারা!..'

লাভরেণ্ডিক তাঁর দিকে সামান্য ফিরে তাকিয়ে রইলেন।

'ওগো তারা, ওগো অকলখ্ক তারা,' লেম্ কথাগুলো আবার আওড়ালেন। 'তোমরা সং এবং অসং, উভয়ের দিকেই চেয়ে থাকো... কিন্তু শুনুধ্ন নিম্পাপ হৃদয়, কিংবা ওই ধরনের কোনো কথা — ব্রুতে পারে — না, তা নয় — ভালোবাসতে পারে তোমাদের। কিন্তু আমি কবি নই! তবে এই ধরনের কোনেকিছু, উচ্চাঙ্গের কিছু;।'

মাথার পিছনে লেম্ টুপিটা ঠেলে দিলেন। স্বচ্ছ রাত্রির অস্পন্ট আলোয় তাঁর মুখটা আরো ফ্যাকাশে আর ছেলেমানুষ বলে মনে হল।

'আর তোমরাও,' তিনি বলে চললেন, তাঁর কণ্ঠস্বরও ক্রমশ পরিণত হল মর্মারধন্নিতে, 'তোমরা জানো কে ভালোবাসে, কে পারে ভালোবাসতে, কারণ তোমরা হলে অকলধ্ক, তোমরাই শ্বেন্ আনতে পারো শান্তি... না, ঠিক হল না! আমি কবি নই,' তিনি বললেন, 'যাই হোক, এই ধাঁচের কোনোকিছ্ন...'

লাভরেংশ্কি বললেন, 'আমি কবি নই বলে দ্বঃখিত।'

'যত বাজে দ্বপ্ন!' লেম্ বললেন, তারপর গাড়ির কোণে গা ঢেলে দিলেন। তিনি চোথ ব্জলেন, যেন ঘুমের জন্য প্রস্থৃত হচ্ছিলেন।

খানিকক্ষণ কাটল... লাভরেংশ্কি শ্নতে লাগলেন... 'তারা, অকলঙ্ক তারা, ভালোবাসা,' ফিসফিস করে বলছেন বৃদ্ধ।

'ভালোবাসা,' নিজের মনে আবৃত্তি করলেন লাভরেংশ্কি। চিন্তায় তিনি ডুবে গেলেন, তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল।

'ক্রিন্ডোফার ফিওদরিচ, ফ্রিডোলিনে আপনি যে সূর রচনা করেছেন সেটা

রোমান্স — কর্ণ প্রেমগীতি।

চমৎকার,' তিনি বললেন উচ্চ স্বরে; 'আপনার কী মনে হয় — কাউণ্ট তাকে তাঁর স্থাীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর এই ফ্রিডোলিন কি সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রেমিক হয়ে ওঠে?'

লেম্ উত্তর দিলেন, 'আপনি তাই ভাবছেন কারণ হয়তো আপনার অভিজ্ঞতা…' হঠাৎ তিনি থেমে অপ্রতিভভাবে মুখ ফেরালেন। কাণ্ঠহাসি হেসে লাভরেংশ্কি মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রইলেন।

ভাসিলিয়েভ্স্কয়ের ছোটো গাড়ি-বারান্দার কাছে গাড়িটা যখন পেশছল তারাগ্লো তখন অন্ভালন আর আকাশটা ফ্যাকাশে হতে শ্রের্ করেছে। আতিথিকে লাভরেৎস্কি তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের পড়ার ঘরে ফিরে জানালার পাশে বসলেন। বাইরের বাগানে ঊষার আগমনের আগে নাইটিঙ্গেলটা তার শেষ প্রভাত-ফোর গাইছিল। কালিতিনদের বাগানে যে-নাইটিঙ্গেলটা গাইছিল তার কথা লাভরেৎস্কির মনে পড়ল; তার প্রথম দুষর শোনা যাবার পর অন্ধকার জানালার দিকে মূখ ফেরাবার সময় লিজার চোথের শান্ত গতিভঙ্গীর কথাটাও তাঁর মনে পড়ল। তার কথা তিনি ভাবতে শ্রের্ করলেন, আর তাঁর হৃদয় আবার শান্ত হয়ে এল। অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, নিম্পাপ মেয়ে; 'অকলঙ্ক তারা,' হেসে যোগ করে তিনি চুপিচুপি বিছানায় শ্রেষ

কিন্তু হাঁটুর উপর এক সঙ্গীতের বই রেখে লেম্ বহুক্ষণ ধরে বিছানায় বসে রইলেন। এক মিজি আর আশ্চর্য স্বর বারবার তাঁর মনে হানা দিতে লাগল; তিনি উদ্বন্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সেটির ভাসমান উপস্থিতির অলস মাধ্যেকে তিনি অন্বভব কর্রছিলেন... কিন্তু সেটাকে ধরতে পার্রছিলেন না।

অবশেষে তিনি বিড়বিড় করে বললেন, 'কবিও মই, সঙ্গীতজ্ঞও নই।' আর তাঁর ক্লান্ত মাথাটা বালিশের উপর ঢুলে পড়ল।

### ২৩

পরের দিন অতিথির সঙ্গে গৃহকৃতা বাগানের এক প্রাচীন লাইম গাছের নীচে চা পান করলেন।

লাভরেণিস্ক কথাচ্ছলে বললেন, 'ওস্তাদ! শীর্গাগরই আপনাকে উৎসবের জন্যে এক কাণ্টাটা রচনা করতে হবে।' 'কী উপলক্ষে ?'

'মিঃ পার্নাশন আর লিজার বিয়ের উপলক্ষে। গতকাল আপনি লক্ষ্য করেছিলেন, কীভাবে তিনি লিজার দিকে মনোযোগ দিচ্ছিলেন? মনে হয় ব্যাপারটা অনেক দূরে এগিয়েছে।'

'কখনই তা হতে পারে না!' লেম্ চীংকার করে উঠলেন। 'কেন নয়?'

'কারণ এটা অসম্ভব। যদিও,' মৃহ,তের জন্য থেমে তিনি বললেনী, 'প্রথিবীতে স্বকিছ,ই সম্ভব। বিশেষ করে আপনাদের এই রাশিয়ার লোকেদের পক্ষে।'

'কিছুক্ষণের জন্যে এর থেকে রাশিয়াকে বাদ দেওয়া যাক; এই বিয়ের দোষটা কী?'

'এটা ভুল, সরটাই ভুল। লিজাভেতা মিখাইলভ্না হল সরল, অচপল, উন্নত চরিত্রের মেয়ে, আর তিনি... অলপ কথায় বলতে গেলে তিনি হলেন ওপর-চালাক ধরনের।'

'কিন্তু লিজা তো তাঁকে ভালোবাসে, তাই না?' লেম দাঁভিয়ে উঠলেন।

'না, তাঁকে সে ভালোবাসে না, অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে সে ভারি সরল প্রকৃতির। সে জানে না ভালোবাসা বলতে কী বোঝায়। মাদাম ফন্ কালিতিন তাকে বলেছেন যে তিনি স্কুলর যুবক, আর সে উনিশ বছরের হলেও এখনো নেহাৎ শিশ্ব, তাই সে মাদাম ফন্ কালিতিনের কথাটা মেনে নিয়েছে! সকালসন্ধের সে উপাসনা করে — খ্ব ভালো কথা। কিন্তু তাঁকে সে ভালোবাসে না। যা স্কের, শ্ব্ব তাকেই সে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু তিনি স্কুলর নন, মানে তাঁর মনটা স্কুলর নয়।'

মাটির উপর তাকাতে তাকাতে চায়ের টেবিলের সামনে ছোটো ছোটো পদক্ষেপে পায়চারি করতে করতে গড়গড় করে আগ্রহভরে লেম্ এই ছোটু বক্তুতাটা দিলেন।

অকম্মাৎ লাভরেৎম্কি বলে উঠলেন, 'প্রিয় ওস্তাদ! আমার স্থির বিশ্বাস যে আমার এই আত্মীয়ার প্রেমে আপনি স্বয়ং পড়েছেন।'

লেম্ হঠাং থেমে গেলেন।

কাঁপা গলায় তিনি শরের করলেন, 'দয়া করে ও-ভাবে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা

করবেন না। আমার মাথা খারাপ হয় নি। আমি কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছি, সোনালী ভবিষ্যতের দিকে নয়।

লাভরেংশিক মনে মনে দ্বংখ পেলেন। বৃদ্ধের কাছে তিনি ক্ষমা-প্রার্থনা করলেন। চা পানের পর তাঁকে লেম্ নিজের কাণ্টাটা বাজিয়ে শোনালেন এবং দ্বপ্রের খাবার সময় লাভরেংশিক শ্বয়ং কথাটা তোলায় আবার তিনি লিজার কথা বলতে শ্বর্ করলেন। মনোযোগের সঙ্গে কোত্হলী হয়ে লাভরেংশিক শ্বতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি বললেন, 'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ, আপনি কী বলেন? এখানে সবিকছুই এখন গ্রাছিয়ে তোলা গেছে বলে মনে হয়, বাগানটা ফুলে ফুলে ভরে গেছে... একদিনের জন্যে তার মা আর আমার ব্রুড়ি পিসীর সঙ্গে তাকে এখানে নেমস্তল্ল করলে কেমন হয়? আপনি পছন্দ করবেন?'

প্লেটের উপর লেম্ মাথাটা নীচু করলেন।
'বেশ কথা,' অত্যন্ত অস্পত্ট ফিসফিসে গলার তিনি বললেন।
'পানশিনকে না হলেও চলবে, কী বলেন?'
'না হলেও চলবে,' প্রায়ে শিশুরে মতো হেসে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

দ্বাদন পরে কালিতিনদের সঙ্গে সাক্ষাং করার জন্য ফিওদর ইভানিচ ঘোড়ায় চড়ে সহরে গেলেন।

### ₹8

বাড়িতে তাঁদের সবাইকার দেখাই তিনি পেলেন, কিস্তু সঙ্গে সঙ্গে কথাটা তিনি পাড়লেন না। লিজার সঙ্গে প্রথমে একাস্তে তিনি সে-বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলেন। একটা স্ব্যোগ জ্বটে গেল: বৈঠকখনোয় তাঁরা একা হয়ে পড়লেন। কথা কইতে শ্বর্ করলেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে লিজা বেশ অভান্ত হয়ে গিয়েছিল — বাস্তবিকই, কার্ব সামনেই সে সাধারণত লাজ্বক হয়ে পড়ত না। লাভরেণিক তার কথা শ্বনতে লাগলেন, ভালো করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তার মুখ, তারপর মনে মনে লেমের কথা প্মরণ করে তিনি তাঁর সঙ্গে একমত হলেন। মাঝেমাঝে এ-রকম ঘটে থাকে যে দ্বজন পরিচিত ব্যক্তি, যাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, অকম্মাৎ কয়েক মুহ্তের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এই ঘনিষ্ঠতা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলিত হয়

পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি, শান্ত বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি এবং এমন কি ভাবভঙ্গীর মধ্যে। ঠিক এই ঘটনাই ঘটল লাভরেংশিক আর লিজার মধ্যে। 'মান্ধটা তাহলে এই রকম,' তাঁর দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে লিজা ভাবল। 'তুমি তাহলে এই মান্ধ,' তিনিও ভাবতে লাগলেন। অতএব লিজা যখন সামান্য দিধা করে বলল যে, বহুকাল ধরে একটা কথা সে জানতে চায় অথচ পাছে তিনি অসন্থট হন এই ভয়ে প্রশন করে নি — লাভরেংশিক তখন খ্ব একটা আশ্চর্য হলেন না।

'ভয় নেই, বল্নে,' তিনি উত্তর দিয়ে তার সামনে দাঁড়ালেন। লিজা তার নিমলি দুটি চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকাল।

'আপনি ভারি ভালো,' সে বলতে শ্রে, করল এবং এই চিন্তাটা তার মনের মধ্যে থেলে গেল: 'বাস্তবিকই, ইনি ভালো লোক…' 'আমাকে ক্ষমা করবেন, বাস্তবিকই এ প্রশ্নটা আপনাকে করার ধৃষ্টতা আমার উচিত নয়… কিন্তু কী করে আপনি… কেন আপনার স্থীকে আপনি ভাগে করলেন?'

লাভরেংশ্কি চমকে উঠে, লিজার দিকে তাকিয়ে তার কাছে বসলেন। তিনি বলতে শ্রুব করলেন, 'শ্নুন্ন, দয়া করে ঐ ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করবেন না। আপনার হাত নরম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যথা লাগবে।'

'আমি জানি,' লিজা বলে চলল, যেন তাঁর কথাগুলো সে শুনতে পায় নি, 'তিনি আপনার প্রতি অন্যায় করেছেন, আমি তাঁকে সমর্থন করতে চাইছি না; কিন্তু ঈশ্বর যাঁদের মিলিত করেছেন কী করে কেউ সেই সম্বন্ধ ছিল্ল করতে পারে?'

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, এ-বিষয়ে আমাদের মতামতের কোনো মিল নেই,' খানিকটা তীক্ষ্যভাবেই লাভরেৎস্কি উত্তর দিলেন; 'আমরা পরস্পরকে ব্রুতে পারেব না।'

লিজার মূখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল, তার শরীরটা সামান্য কে'পে উঠল, কিন্তু সে চুপ করে রইল না।

মৃদ্দ্ শান্ত স্বরে সে বলল, 'আপনাকে ক্ষমা করতেই হবে, যদি আপনি নিজে ক্ষমা পেতে চান।'

বাধা দিয়ে লাভরেৎ দ্বিক বলে উঠলেন, 'ক্ষমা! যার হয়ে আপনি কথা বলছেন প্রথমে সেই মান্ ্বটিকে আপনার জানা দরকার! সেই মেয়েমান্ ্বকে ক্ষমা করা, তাকে নিজের বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনা, সেই অন্তঃসারশূন্য, হৃদয়হীন মানুষকে! আর কে আপনাকে বলেছে, সে ফিরে আসতে চায়? কেন, সে তো নিজের অবস্থায় বেশ খুশি... আঃ, সে-কথা আলোচনা করে লাভ কী? তার নাম মুখে আনা আপনার উচিত নয়। আপনি ভারি নিষ্কলঙ্ক, আপনি বুঝতেই পারবেন না সে কী ধরনের জীব।'

'গালাগালি দিচ্ছেন কেন?' চেণ্টা করে লিজা বলল। তার হাতদ্টো কাঁপতে দেখা গেল। 'ফিওদর ইভানিচ, আপনি নিজেই তো তাকে ত্যাগ করেছেন।'

অসহিষ্দ্র লাভরেংচ্কি বার্ধা দিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি বলছি, সে যে কী ধরনের জীব সে-কথা আপনি জানেন না!'

'তাহলে কেন তাকে আপনি বিয়ে করেছিলেন?' চোখ নামিয়ে লিজা ফিসফিস করে বলল।

লাভরেংম্কি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

'কেন আমি বিয়ে করেছিলাম? আমার বয়স'ছিল অলপ, আর অভিজ্ঞতাও কম; বাইরের সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েদের আমি চিনতাম না, কোনোকিছুই জানতাম না। ঈশ্বর কর্ন, আপনার বিয়ে যেন এর চেয়ে সৌভাগ্যজনক হয়! কিন্তু, বিশ্বাস কর্ন, গ্যারাণ্টি দিতে পারে না কেউ।'

আমার কপালেও দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে,' লিজা বলল (তার গলাটা ধরা-ধরা); 'কিন্তু কপালে যা আছে তার ওপর হাত নেই; আমি ঠিক গ্রুছিয়ে বলতে পারি না, কিন্তু যদি মেনে না নিই…'

লাভরেণদ্কি শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে মেঝেতে পা ঠুকলেন।

'রাগ করবেন না, আমাকে ক্ষমা কর্ন,' তাড়াতাড়ি লিজা বলে উঠল।
সেই ম্হ্তে মারিয়া দ্মিত্তিয়েভ্না ঘরে চুকলেন। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে
যাবার জন্য লিজা উঠে দাঁড়াল।

অকস্মাৎ লাভরেৎস্কি বললেন, 'এক সেকেন্ড, আপনার মা ও অপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে — আপনারা কি আমার বাড়িতে এসে গৃহপ্রবেশ উৎসবে যোগ দেবেন না? জানেন তো, আমি একটা পিয়ানো আনিয়েছি। লেম্ আমার বাড়িতে আছেন। লাইলাক সবে ফুটেছে। গ্রামের বাতাস খানিক থেয়ে সেই দিনই ফিরে আসবেন — কী বলেন, রাজী তো?'

লিজা তার মা-র মুখের দিকে তাকাল; আর মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার মুখের ভাব হয়ে উঠল অসহায় ধরনের। কিন্তু লাভরেৎস্কি তাঁকে মুখ খোলবার অবসর দিলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুই হাতে চুস্বন করলেন। মারিয়া

দ্মিরিয়েভ্না সর্বদাই মর্মান্সশর্নী অভিব্যক্তিতে মৃদ্ধ হতেন, এবং সেই 'চাষার' কাছ থেকে একেবারেই এটা আশা করেন নি। তিনি খুনি হয়ে মত দিলেন। যথন দিন শ্বির করা নিয়ে তিনি ভাবছিলেন লাভরেংশিক লিজার কাছে গেলেন; তখনো তাঁর অত্যন্ত বিচলিত অবস্থা। তাকে তিনি ফিসফিস করে বললেন: 'ধন্যবাদ, আর্থান খুব ভালো মেয়ে; আমার দোষ...' লিজার ফর্সা মৃথ আরক্ত হয়ে উঠল আনন্দিত ও লাজ্বক হাসিতে; তার চোখগ্বলোও যেন হেসে উঠল — এতক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ে মরছিল, ব্রিথ বা তাঁকে সে চটিয়ে দিয়েছে।

'ভার্মিদিমির নিকোলাইচ কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন?' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না প্রশ্ন করলেন।

'নি\*চয়ই,' লাভরেংশ্কি উত্তর দিলেন, 'কিন্তু এটা শব্ধ্ পারিবারিক পার্টি হলেই কি ভালো হয় না?'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না বলতে শ্রের্ করলেন...
'যাই হোক, আপনার যা ইচ্ছে,' তিনি যোগ করে দিলেন।

লেনোচ্কা আর শ্রেরাচ্কাকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে স্থির হল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না যেতে অস্ববীকার করলেন।

তিনি আপস্তি জানিয়ে বললেন, 'আমার পক্ষে কঠিন। আমার বুড়ো হাড়গর্লো ধকল সইতে পারবে না; আর আমার মনে হয় না, তোর বাড়িতে কোথাও শোবার জায়গা আছে; তাছাড়া নতুন বিছানায় আমি ঘ্রম্তে পারি না। ছোটোরাই দাপাদাপি কর্ক।'

লিজার সঙ্গে নিভ্তে মিলিত হবার আর কোনো স্থোগ লাভরেং স্কি পেলেন না; কিন্তু এমনভাবে তার দিকে তিনি তাকাতে লাগলেন যেটা লিজার ভালো লাগল, থানিক লঙ্জা হল তার, লাভরেং স্কির জন্য থানিকটা দ্বঃখও। বিদায় নেবার সময় তার হাতটায় তিনি চাপ দিলেন; যখন আর কেউ রইল না, তখন চিন্তাচ্ছর হয়ে পড়ল লিজা।

# २७

বাড়ি ফেরার পর বৈঠকখানার দরজার কাছে লাভরেংশ্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লম্বা ছিপছিপে একটি লোকের। গায়ে তার ময়লা নীল কোট, রেখাঙ্কিত কিন্তু প্রফুল্ল মুখ, পাকা জ্বলপি এলোমেলো, লম্বা সোজা নাক আর ছোটো ছোটো চোখদুটো অসুস্থ লোকের মতো উজ্জ্বল। লোকটা মিখালেভিচ, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পরেনো বন্ধ। লাভরেণস্কি প্রথমে তাকে চিনতে পারেন নি, কিন্তু তার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনি আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন कर्तालन। मारूकात भारत थारक जाँएमत भारतभारत एमथा दश नि। वद् अन्न छ বিসময়সূচক ধর্নন তারপর শোনা গেল; বহু, প্রেনো স্মৃতিকে টেনে বার করা হল। দ্রত পাইপের পর পাইপ টেনে, মাঝেমাঝে চায়ে চুম্ক দিতে দিতে এবং তার দীর্ঘ হাতদ্বটো নানাভাবে নাড়াতে নাড়াতে লাভরেংস্কিকে মিখালোভিচ তার ভ্রমণের গল্পগুলো বলে যেতে লাগল। সে গল্পগু<mark>ল</mark>োর মধ্যে বিশেষ কোনো উল্লাসজনক কিছু ছিল না, সে ষে-সব কাজ করেছিল তার কোনো বিষয়ে ক্রতকার্য হয়েছে বলে সে গর্ব করতে পারল না - কিন্তু কুমাগত সে হেসে চলল শুকুনো ভীর, হাসি। এক মাস আগে এক ধনী ঠিকাদারের কাছারিতে সে চার্কার পেয়েছে। ও... সহর থেকে সেটা প্রায় তিন শ' ভাষ্ট দরের। বিদেশ থেকে লাভরেৎস্কি ফিরে এসেছে খবর পেরে অস্কবিধে সত্ত্বেও এসেছে পরেনো বন্ধরে সঙ্গে দেখা করতে। যোবনে যে-রকম প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে মিথালেভিচ কথা বলত সেভাবেই সে কথা বলতে লাগল। লাভরেণ্ট্রিক নিজের কথা বলতে শরে করলেন, কিন্তু মিথালেভিচ বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: 'আমি শুর্নোছ বন্ধু, শুর্নোছ — কে এটা কম্পনা করতে পেরেছিল?' এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সে কথাবার্তার মোড ঘোরাল।

বলল, 'বন্ধন, কাল আমাকে যেতেই হবে। আজ কিন্তু, তোমার যদি আপত্তিবা থাকে, তাহলে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা গলপ করব। তুমি কী রকম হয়ে উঠেছ, তোমার মতামত কী, তোমার বিশ্বাস কী, তুমি কী রকম বদলে গেছ, জীবনের কাছ থেকে তুমি কী শিক্ষা পেয়েছ — এ-সব জানতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।' (মিখালেভিচ তখনো অন্টাদশ শতাবদীর তৃতীয় দশকের শব্দগ্রেলা ব্যবহার করত।) 'আমার কথা যদি বলো, বন্ধন, আমি অনেক বদলে গেছি... জীবনের ঢেউ আমার ব্যকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে — কে এই কথাটা বলেছিল? — কিন্তু সার ব্যাপারে, আসল জিনিসে আমি একেবারেই বদলাই নি; এখনো শিব ও সত্যে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু শুখুন আমার বিশ্বাসই নেই — আমার আন্থাও আছে, হ্যাঁ, আন্থা আছে। শোনো, তুমি তো জানো যে আমি কবিতা-টবিতা লিখে থাকি; আমার কবিতার মধ্যে কবিত্ব নেই, কিন্তু সেগ্লো সত্য। আমার শেষ কবিতাটা তোমায় পড়ে শোনবে। তার মধ্যে আমার অন্তর্গ্রেক আন্থাকে প্রকাশ করেছি। শোনো।'

মিখালোভিচ তার কবিতা পড়তে শ্রুর করল। কবিতাটি বেশ বড় এবং তার শেষের পংক্তিগুলো নিম্নোক্ত:

> নব-নব অনুভূতির সম্পূর্ণ বশীভূত আমার হৃদর, মনে মনে শিশুর মতো হয়ে উঠেছি: আর যাকিছুই আমি পুজো করেছি স্বকিছুই পুঞ্জিয়েছি, আর যে-সব আমি পুঞ্জি সে-স্বকেই পুজো করি।

শেষের দুটি পংক্তি উচ্চারণ করার সময় মিথালেভিচের গলা ধরে এল; তার চওড়া ঠোঁটটা সামান্য ক্চকে উঠল, সেটা গভার অনুভূতির লক্ষণ, আর তার সাধারণ মুখটা উঠল উম্জ্বল হয়ে। লাভরেং দ্বি বসে বসে শুনে চললেন—তাঁর মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা প্রতিবাদের ভাব। মন্কোর এই ছারের সর্বদা টগবগ-করা উৎসাহ দেখে তাঁর বিরক্ত ধরে গেল। পনেরো মিনিট যেতেনা-যেতেই তাঁদের মধ্যে তর্ক লাগল, সেই শেষহান তর্ক যা শুধ্ব রুশী লোকরাই করতে পারে। বহু বছরের বিচ্ছেদ এবং বহু বছর সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে কাটাবার পর, অন্যদের ধারণার কথা বা নিজেদের ধারণাগ্রলাকেও না ব্রে — তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে অতি জটিল বিষয় নিয়ে চুল-চেরা বাগ্রুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। এমনভাবে তর্ক করে চললেন যেন তার উপর তাঁদের জীবনমরণ নির্ভ্র করছে: এমন চাংকার আর হৈ-চৈ জুড়ে দিলেন যে বাড়ির সবাই উঠল চমকে। বেচারা লেম্ মিথালেভিচ আসার পর নিজের ঘর থেকে বেরোন নি। তিনি হতবৃদ্ধি হয়ে পড়লেন। এমন কি সামান্য প্রমাদ গ্রণতেও শুরু করলেন।

'তাহলে তারপর তুমি কী হয়ে উঠেছ? মোহম্ক্ত?' মাঝরাত পেরিয়ে বারার পর মিখালেভিচ চীংকার করে উঠল।

লাভরেংম্কি উত্তর দিলেন, 'আমাকে কি মোহমাক্ত মানা্বের মতো দেখাছে? ও-ধরনের লোকদের সব সময়েই দেখায় ফ্যাকাশে আর অসা্স্থ — দেখবে, এক হাত দিয়ে তোমাকে তলে ধরব?'

'ভালো কথা, যদি মোহমাল লোক না হও তাহলে তুমি হচ্ছ সন্দেহবাদী— সেটা আরো খারাপ।' (মিখালেভিচের উচ্চারণে ইউক্রেন দেশের টান আছে।) 'কী কারণে তুমি সন্দেহবাদী হতে পার? মানলাম — তোমার কপালটা খারাপ। এতে তোমার দোষ নেই — আবেগময় প্রেমিক মন নিয়ে তুমি জন্মেছিলে এবং জাের করে মেয়েদের কাছ থেকে তোমাকে দরে রাখা হয়েছিল। ন্বভাবতই, প্রথম যে-মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় সে-ই তোমাকে বোকা বানিয়েছে।

বিষয়ভাবে লাভরেংশ্কি উত্তর দিলেন, 'তোমাকেও সে বোকা বানিয়েছিল।' 'মানলাম, মানলাম। নিয়তির ক্রীড়নক হয়েছিলাম — চুলোয় যাক, ও-সব বাজে কথা — এর মধ্যে নিয়তি নেই; মুখ দিয়ে ঠিক যথাযথ কথাটা না বেরনোর সেই প্রনাে অভ্যেস আর কি। কিন্তু এর থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'এর থেকে প্রমাণ হয় ছেলেবেলাতেই আমাকে পদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।' 'ভালো কথা, সে-ভুলটা শোধরাও! — তুমি তো প্রেম্ব তাই না? নিশ্চয়ই অন্যের কাছ থেকে শক্তি ধার করার দরকার নেই! যাই হোক না কেন, কোনো একটা বিশেষ ব্যাপারকে সাধারণ, অপরিবর্তনীয় নিয়মে পরিণত করা চলবে না।'

'এর সঙ্গে নিয়মের কী সম্পর্ক'?' লাভরেংস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন। 'আমি মানি না...'

'না, এটা তোমার বানানো নিয়ম, তোমার নিয়ম...' মিখালেভিচ বাধা দিয়ে উঠল।

এক ঘণ্টা পরে সে চে°চাচ্ছিল, 'আসলে তুমি স্বার্থপর লোক! নিজের আনন্দ চেয়েছিলে, জীবন থেকে চেয়েছিলে আনন্দ, চেয়েছিলে নিজের জন্যে বাঁচতে...'

'নিজের আনন্দ আবার কী জিনিস?'

'আর সবাই তোমাকে ঠকিয়েছে; সর্বাকছ্ম হয়ে গেছে চুরমার।' 'তোমাকে জ্বিগ্রাসে করছি, নিজের আনন্দটা কী জিনিস?'

'আর সেটাকে চুরমার হয়ে যেতে হয়েছে। কারণ যেখানে তুমি পা রাখবার জায়গা চেয়েছিলে সেখানে সেটা ছিল না। যেহেতু চোরা-বালির ওপর তুমি বাড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলে...'

'প্পন্ট করে কথা বলো, উপমা দিয়ে বলো না, তোমার কথা ব্রুবতে পারছি না।'

'কারণ — ভালো কথা, ইচ্ছে হয় যদি তো হাসো — তোমার কোনোকিছুতে আস্থা নেই, হদয়ের কোনো রকম উত্তাপ নেই; তুমি বৃদ্ধি-সর্বস্ব লোক, শুধ্ব কানাকড়ি দামের বৃদ্ধি... তুমি শুধ্ব এক নীচ, প্রেনোপন্থী ভল্টেরিয়নে — এছাড়া কিছু নও!'

'কে, আমি — ভল্টেরিয়ান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তোমার বাবা যেমনটি ছিলেন, আর সেটা তোমার সন্দেহও হয় নি।'

'তাহলে বলব তুমি উন্মাদ!' লাভরেৎ নিক চের্টারে উঠলেন।

দ্রংখিত হয়ে মিখালেভিচ উত্তর দিল, 'হায়! দ্বর্ভাগ্যক্রমে এখনো ওই ধরনের গালভরা আখ্যা পাবার মতো কোনো কাজ করি নি...'

ভোর দ্টোর পর মিখালোভিচ চীংকার করে উঠল, 'এখন ব্রুতে পারছি তুমি কী। তুমি সন্দেহবাদীও নও, মোহম্বুক্তও নও, ভন্টেরিয়ানও নও — তুমি হচ্ছ ক'ড়ে লোক, হাাঁ, ঠিক তাই — দার্ণ ক'ড়ে, ব্দিমান ক'ড়ে। যারা ব্দিমান ক'ড়ে নর তারা কিছ্ না করার জন্যেও ছুটোছ্বটি করে, করেণ তারা কিছ্বই করতে পারে না; তারা এমন কি ভাবতেও পারে না। কিছু তোমার মাথায় অনেক ব্দিম ঘোরে — আর তুমি অলসভাবে সময় কাটাও; তুমি করিতকর্মা হতে পার — কিছু তা হও না; পেট ভরে থেয়ে তুমি শ্রুরে থাক আর বলে চল: ও-ধরনের ঘটারই কথা, কারণ মান্য যা করে সবকছেই একেবরের বাজে, কোনো মানে হয় না।'

লাভরেংস্কি আপত্তি জানালেন, 'কী করে তোমার ধারণা হল যে আমি শুরে থাকি? কী জন্যে তুমি ভাবলে যে আমার ধারণা ও-ধরনের?'

মিখালেভিচ কিছুতেই ভগ্নোৎসাহ হয় না। সে বলে চলল, 'তাছাড়া, তোমাদের জাতের সবাই হচ্ছে শুন্ধ শিক্ষিত কু'ড়ে। জার্মানদের কোন পা'টা খোঁড়া সে তোমরা খুবই জান। জান ইংরেজ আর ফরাসীরা কিসে ভূগছে — আর নিজেরা তোমরা ঐ লঙ্জাকর আলসেমি, তোমাদের জঘন্য কু'ড়েমির সাফাই গাও তোমাদের ঐ নীচ শিক্ষাদীক্ষাকে প্রধান জন্ত হিসেবে ব্যবহার করে। তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ-কেউ এ-ব্যাপার নিয়ে গর্ব করে যে কিছুনা-করে ব্রুদ্ধিমান লোকেদের মতো তারা শুরে থাকে, এদিকে জন্যরা, যারা বোকা, তারা দৌড়োদৌড়ি করে জুতো ক্ষইয়ে ফেলে। ঠিক তাই! আমাদের মধ্যে এমন অনেক শৌখীন লোক আছে — মনে রেখাে, তোমাকে ইঙ্গিত করছি না — যারা একঘেয়েমির বিহ্নলতায় সমস্ত জীবন কাটায়, তাতে তাদের অভ্যেস হয়ে যায়, তাতে তারা লেগে থাকে ঠিক... যেন ননীতে ব্যাঙ্কের ছাতা,' গড়গড় করে বলে নিজের উপমায় মিখালেভিচ নিজেই হেসে উঠল। 'হায়, একঘেয়েমির ঐ বিহ্নলতা — এতে রুশীদের সর্বনাশ হচ্ছে! ওই জঘন্য কু'ড়েটা চিরকাল শুধ্যু মনস্থির করে আসছে কাজ শুরু করবে বলে...'

'ধমকাচ্ছ কেন?' এবার লাভরেৎিদকর পালা চীৎকার করার। 'কাজ করা

নিয়ে... নানা কাজ করছি বলে বড়াই করাটা খ্ব ভালো কথা, কিন্তু পল্তাভার ডেমস্থিনাস, না ধমকে বরণ্ড বলো কী করা দরকার!

'ইস্, কী আবদার! সে-কথা, ভায়া তোমাকে বলতে পারব না। প্রত্যেক লোকের নিজে থেকে সেটা জানার কথা,' বাঙ্গ করে ডেমস্থিনাস বলল। 'জমিদার! নোব্ল! আর সে নিজে জানে না কী করতে হবে। তোমার বিশ্বাস বলে কিছু নেই, নইলে জানতে। বিশ্বাস না থাকলে প্রত্যাদেশ পাওয়া যায় না।'

'গোল্লার যাও, আমাকে অন্তত বিশ্রাম করার সময় দাও, চারধারে দাও তাকাতে,' অন্মনয় করে লাভরেংস্কি বললেন।

প্রভূত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী করে মিখালেভিচ উত্তর দিল, 'এক মিনিটের জন্যেও বিশ্রাম নয়, এক সেকেন্ডও নয়! এক সেকেন্ডও নয়। কার্র জন্যে মৃত্যু অপেক্ষা করে না, জীবনেরও অপেক্ষা করা উচিত নয়।'

'আর কু'ড়েমির কথাটা উঠছে কোন সময়, কোন জায়গায়?' ভোর চারটের সময় সে চে'চিয়ে উঠল। চে'চানোর দর্ন গলাটা তার সামান্য ভেঙে গেছে। 'উঠছে এইখানে! এখন! রাশিয়ায়! যখন ঈশ্বরের, জাতির এবং নিজের সামনে প্রত্যেক লোকের কর্তব্য করার অতি গ্রেত্ব দায়িত্ব রয়েছে! আমরা ঘ্রুড়িছ, এদিকে সময় যাছে বয়ে; আমরা ঘ্রুড়িছ…'

লাভরেণিশ্ব বললেন, 'শোনো, আমরা নিশ্চয়ই এখন ঘুমাছি না, বরঞ্চ অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত করছি। দুটো মোরগের মতো আমরা তারশ্বরে চে'চাছি। শোনো, যেটা ভাকছে সেটা তৃতীয় মোরগের ভাক।'

এই রসিকতার মিথালোভিচ হেসে শান্ত হল। 'ভালো, কাল পর্যন্ত তোলা রইল,' হেসে বলে সে পাইপটা সরাল। 'কাল পর্যন্ত,' লাভরেণস্কিও বললেন। কিন্তু বন্ধুরা এক ঘণ্টারও বেশী গল্প করলেন... তাঁরা আর চীংকার করলেন না, নীচু বিষয় গলায় কথা কইতে লগেলেন, তাতে লেগে রইল কোমল রেশ।

ধরে রাখার সব রকম চেন্টা সত্ত্বেও পরের দিন মিখালোভিচ চলে গেল। ফিওদর ইভার্নাভিচ তাকে থাকতে রাজী করাতে পারলেন না, কিন্তু তাঁরা প্রাণভরে কথা বলেছিলেন। বোঝা গেল মিখালেভিচের কাছে কানাকড়িও ছিল না। লাভরেৎস্কি আগের সন্ধেয় সথেদে তার বহুদিনকার দারিদ্রোর সপন্ট চিহ্ন ও অভ্যাস লক্ষ্য করেছিলেন: তার জ্বতোর গোড়ালিটা ক্ষয়ে গেছে, কোটের পিছনকার একটা বোতাম নেই, হাতে দস্তানা নেই, চুলগ্বলো পেজা তুলোর মতো। আসবার পর স্নান করার কথাটা পর্যন্ত জিগ্গেস করতে সেভুলে গিয়েছিল; রাতে খাবার সময় সে খাচ্ছিল পেটুকের মতো, হাত দিয়ে

মাংস ছি'ড়ে আর তার শক্ত কালো কালো দাঁতগনুলো দিয়ে কুড়ম্ভ করে হাড়গনুলো চিব্তে চিব্তে। এটাও বোঝা গেল যে বেসামরিক কাজে সে বিশেষ কিছ্ম পায় নি এবং তার বর্তমান চাকরি-দাতার উপরেই তার সমস্ত আশা নির্ভর করছে। সে তাকে শ্ব্র নিয়েছিল আফিসে এক 'লেখাপড়াজানা লোক' রাখার জন্য। তা সত্ত্বেও মিখালেভিচ বিচলিত হয় নি, আগেকার মতোই সিনিক, আদর্শবাদী ও কবির জীবন সে যাপন করছিল; মান্বের এবং তার নিজের বৃত্তির নিয়তি নিয়ে সে ছিল আন্তরিক উৎস্ক ও উৎকণ্ঠিত, নিজের দারিদ্রের দিকে সামান্যই সে লক্ষ্য দিত। মিখালেভিচ বিয়ে করে নি, কিছু অসংখ্যবার প্রেমে পড়েছিল এবং সব প্রেমিকাদের উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিল। একটি বিশেষ অনুপ্রাণিত কবিতাকে উৎসর্গ করা হয়েছিল কালো-চূলওলা এক রহস্যময় 'পোলিশ মহিলাকে'... সত্যি বটে, গ্রুব ছিল যে এই পোলিশ মহিলাটি অশ্বারোহী বাহিনীর বহর্ অফিসারের স্ক্পরিচিতা এক সাধারণ ইহ্দেণী... কিছু ভেবে দেখলে, তাতে সতি্যই কি কিছু এসে যায়?

লেমের সঙ্গে মিখালেভিচের বনে নি: তার চীংকার করে কথা বলা আর অশিষ্ট ব্যবহারে এই জার্মানটি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ-ধরনের ব্যবহারে তিনি অভ্যন্ত ছিলেন না... এক দরিদ্র লোক অন্য দরিদ্র লোককে দরে থেকে চট করে দেখতে পায়, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কর্বচিং তারা বন্ধ হয় — তাতে আশ্চর্মের কিছ্যু নেই: ভাগাভাগি করার মতো তাদের কিছ্যুই নেই, এমন কি আশাও নেই।

যাত্রার আগে লাভরেৎ স্কির সঙ্গে মিখালোভিচ আর একবার দীর্ঘ আলোচনা করল, যদি তাঁর চৈতন্য না হয় তাহলে তাঁর সর্বনাশ হবে বলে সে ভবিষ্যদ্বাণী করল, চাষীদের অবস্থার উন্নতির জন্য তাঁকে গভীর মনোযোগ দিতে অন্বনর করল। নিজেকে যেন উদাহরণ স্বর্প করে তুলে বলল, সে দ্বঃখের আগব্বনে প্র্ডে শ্বদ্ধ হয়ে উঠেছে। একই নিশ্বাসে বারবার বলল যে সে স্ব্থী লোক এবং নিজেকে তুলনা করল আকাশের পাথি আর লিলির সঙ্গে...

नाভরেংশ্বি বললেন, 'যাই বলো না কেন, কালো লিলি।'

প্রত্যন্তরে উদারভাবে মিখালোভিচ বলল, 'রাখো ভায়া, বড় লোকের মতো নাক উ'চু করো না। ঈশ্বরকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাও যে তোমার শিরাতেও সাধারণ লোকের সং রক্ত বইছে। আমি ব্রুতে পারছি উদাস্য থেকে টেনে তোলার জন্যে তোমার দরকার কোনো নিম্পাপ স্বর্গীর প্রাণীর…'

লাভরেণাস্ক বললেন, 'ধন্যবাদ বন্ধু, এই ধরনের স্বর্গীয় প্রাণীদের কাছে আমার যথেন্ট শিক্ষা হয়েছে।'

মিখালেভিচ বলল, 'চুপ করো, সিনেক।' লাভরেংশ্কি সংশোধন করে দিলেন, 'সিনিক।' লাজ্জত না হয়ে মিখালেভিচ আবার বলল, 'সিনেক।'

তারান্তাসে বসার পরেও সে কথা বলছিল। সেখানে তার চ্যাপ্টা, হলদে এবং আশ্চর্য হালকা বাক্সটা বয়ে আনা হয়েছিল। পরেনো তামাটে কলারওলা এবং সিংহের থাবার মতো আঁকড়া-যুক্ত একটা স্প্যানিশ চেহারার ক্লোক জড়িয়ে রাশিয়ার ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে নিজের ধারণাগলোকে সে ব্যাখ্যা করে চলল আর তার কালো হাতটা শুন্যে এমনভাবে নাড়াতে লাগল যেন সে ভবিষ্যতের সংখের বীজ বানছে। অবশেষে ঘোডাগালো চলতে শারু করল। গাড়ির ভিতর থেকে নিজের শরীরটাকে বার করে এবং ভারসাম্য বজায় রাথতে রাখতে সে চে'চিয়ে উঠল. 'আমার শেষ তিনটে কথা মনে রেখো – ধর্ম', প্রগতি, মনুষ্যন্থ!.. বিদায়!' চোখের উপর পর্যন্ত টানা টুপি-সমেত তার মাথাটা হল অদৃশ্য : লাভরেংশ্কি একলা সিণ্ডিতে দাঁডিয়ে রইলেন, আর যতক্ষণ না তারান তাসটা অদুশ্য হয় ততক্ষণ এক দুফে পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ব্যাডির মধ্যে ফিরে যেতে যেতে তিনি ভাবলেন, মনে হয় ও ঠিকই বলেছে, মনে হয় আমি ক'ডে।' মিখালেভিচ তাঁকে যে কথাগলো বলেছিল তার অনেকটা তাঁর হৃদয়ে বাস্তবিকই প্রবেশ করেছিল, যদিও তার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছিলেন এবং একমত হন নি। লোকটা যদি ভালো হয়, তবে তার কথায় আপৰি করতে পারে কে।

# ২৬

কথামতো দ্বিদন পরে মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না মেয়েদের নিয়ে ভার্সিলয়েভ্স্কয়েতে এলেন। ছোটো মেয়েরা সোজা দৌড়ে বাগানে চলে গেল। মারিয়া দ্মিগ্রিয়ভ্না ক্লান্ত পায়ে ঘরগ্বলোর মধ্যে ঘ্রের বেড়াতে লাগলেন এবং ক্লান্তভাবে স্বকিছ্র প্রশংসা করতে লাগলেন। লাভরেংস্কির বাড়িতে তাঁর আসাটা তাঁর দিক দিয়ে একটা বিরাট অন্ক্রম্পার, প্রায় বদান্যভার নিদর্শন বলে তিনি মনে করছিলেন। জমিদার বাড়ির ভ্তাদের চিরাচরিত

প্রথামতো আন্তন এবং আপ্রাক্সিয়া যখন তাঁর হস্তচুম্বন করল তখন তিনি সদয় হাসি হাসলেন এবং ভাবাবেগহীন টানা টানা স্বরে চা তৈরী করতে অনুরোধ করলেন। এই উপলক্ষে আন্তন সাদা বোনা দন্তানা পরেছিল, কিন্তু তাকে ভয়ানক ক্ষ্মন্ত্র করে মহিলা অতিথিকে চা পরিবেশন করল তার বদলে ভাড়াটে এক পরিচারক। আস্তনের মতো লোকটা আদব-কায়দার কিছুই বোঝে না। কিন্তু দুপুরের ভোজের সময় সে নিজের ন্যায্য দাবি বজায় রাখল: মারিয়া দুমিগ্রিয়েভানার চেয়ারের পিছনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কাউকেই নিজের জায়গা ছেড়ে দিল না। ভার্সিলিয়েভূম্কয়েতে অতিথি আসার বিরল দুশ্যে বৃদ্ধ উৎফুল্ল ও উর্ব্রেজত হয়ে উঠেছিল: কী রকম সম্ভ্রান্ত লোকজনের সঙ্গে তার প্রভু মিশে থাকেন দেখে তার ভালো লগেল। সেদিন শুধ্য যে সে-ই উত্তেজিত হয়েছিল তা নয়: লেম ও চণ্ডল হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পরেছিলেন একটা খাটো ছাঁটের নিস্য-রঙের কোট, গলার রুমালটাকে বে'ধেছিলেন এ'টে, বারবার গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন এবং অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে লোকজনদের পথ ছেডে দিচ্ছিলেন। লাভরেণ্স্কি সানন্দে লক্ষ্য করলেন যে তাঁর এবং লিজার মধ্যে যে-ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল সেটা তখনো রয়েছে: ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্বপূর্ণভাবে সে তার হাত তাঁর দিকে প্রসারিত করল। দ্বপূরের ভোজের পর লেম তাঁর কোটের পিছনকার পকেট থেকে ছোটো একটা পাকানো কাগজে লেখা স্বর্রালাপি বার করে ঠোঁট চেপে মোনভাবে সেটাকে রাখলেন পিয়ানোর উপর। পকেটটা তিনি বারবার হাতড়াচ্ছিলেন। এটি হল গত সন্ধের তাঁর রচিত একটি রোমান্স: কতকগ্রন্সে পরেনো ধাঁচের জার্মান কথায় তিনি সার দিয়েছিলেন: সেই কথাগালোর মধ্যে তার সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল। লিজা সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর সামনে বসে সেটিকৈ বাজাতে শরে করল... হায়! দেখা গেল সঙ্গতিটি জটিল এবং অর্শ্বেন্ডকর কন্টকল্পিত; স্পন্টতই রচয়িতা গভীর ও অনুপ্রাণিত ধরনের কোনো ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু চেষ্টাই সার হয়েছে, আর কিছু নয়। লাভরেৎস্কি এবং লিজা উভয়েই এটা অনুভব করলেন, এবং লেম্ও সে-কথা ব্রুলেন — কারণ কোনো কথা না বলে তিনি ঐ স্বর্রালিপিটিকে নিজের পকেটে রাখলেন, এবং সেটিকৈ আর একবার বাজাবার জন্য লিজার প্রস্তাবে তিনি শুধু মাথাটা নাড়ালেন আর অর্থপর্ণভাবে বললেন, 'বাস, আর নয়!' — কাঁধদুটো ক্রুজো করে নিজের মধ্যে নিজেকে গ্রুটিয়ে তিনি সরে গেলেন।

সন্ধের সময় সবাই গেলেন মাছ ধরতে। বাগানের শেষ প্রান্তের প্রকুরটা

ভরা ছিল রুই ও গ্রাউণ্ডলিং মাছে। পুকুরের ধারে, ছায়ায় মারিয়া দমিত্রিয়েভনাকে বসানো হল এক হাতলযুক্ত চেয়ারে, একটা কম্বল বিছিয়ে দেওয়া হল তাঁর পায়ের নীচে এবং সবচেয়ে ভালো ছিপটা হল তাঁকে দেওয়া। বহুকোলের অভিজ্ঞ মাছ-ধরিয়ে হিসেবে আন্তন তাঁকে সাহায্য করতে চাইল ! উৎসাহ ভরে ব'ডশিতে টোপ গাঁথল, হাত দিয়ে টোপের পোকা চাপড়ে দেখল, তার উপর থুথে ফেলল আর নিজের শরীরটাকে বাঁকিয়ে ছিপটা ফেলল। বেডি প্তেকলে শেখা ফরাসীতে সেদিন তার সন্বন্ধে লাভরেণস্কিকে বলার সময় মারিয়া দুমিগ্রিয়েভানা বলেছিলেন: 'Il n'y a plus maintenant de ces gens comme ça comme autrefois 1'\* ছোটো দুটি মেয়েকে নিয়ে আরো দুরের বাঁধের কাছে লেম্ গেলেন: লাভরেংস্কি রইলেন লিজার কাছে। মাছগুলো ক্রমাগত ঠোকরাচ্ছিল: এদিকে ওদিকে ছিপগ্লো টানবার সময় রুই মাছগুলো শ্নের চমকাচ্ছিল সোনালী রুপোলি আভায়; ছোটো মেয়েরা ক্রমাগত হর্ষ'ধর্নন করছিল: এমন কি মারিয়া দ্মিত্তিয়েভ্নাও দ্'বার মিহি সুরে অস্ফুট আর্তনাদ করেছিলেন। লাভরেৎস্কি আর লিজাই সবচেয়ে কম মাছ ধরেছিলেন: এর কারণ সম্ভবত অন্যদের চেয়ে তাঁরা মাছ ধরার ব্যাপারে কম মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তাঁদের ফাতনাগ্রলোকে আসতে দিচ্ছিলেন একেবারে তীরের কাছে। দীর্ঘ লালচে নল-খাগ্ডা তাঁদের চারিপাশে মৃদ্র আন্দোলিত হচ্ছিল, স্থির জল মৃদ্র ঝিকমিক করছিল, এবং যে-স্বরে তাঁরা আলাপ কর্রাছলেন তা-ও ছিল মৃদু; লিজা দাঁড়িয়েছিল ছোটো একটা ভেলার উপর: লাভরেংস্কি বর্সোছলেন একটা উইলো গাছের বাঁকা গটেডর উপর। লিজা পরেছিল সাদা পোষাক, তাতে একটি সাদা কটিবন্ধ; তার এক হাতে দুলছিল খড়ের টুপি, অন্য হাতে ধরা ছিল টান হয়ে বে'কে-যাওয়া ছিপ। লাভরেণস্কি তাকিয়ে ছিলেন তার নিখ্ত, একটু বেশী তীক্ষা ধরনের মুখের একটি পাশ, কানের পিছনে টেনে বাঁধা চল, সূর্য-চান্বিত শিশরে মতো কোমল গালের দিকে, আর ভাবছিলেন : 'আমার প্রকরের পাশে দাঁডিয়ে থাকায় কী সুন্দর দেখাচেছ!' লিজা দাঁডিয়েছিল মুখ ফিরিয়ে, জলের দিকে তাকিয়েছিল, মনে হচ্ছিল কথনো যেন চোখ কোঁচকাচ্ছে কখনো যেন বা হাসছে। লাইম গাছের ছায়া এসে পড়েছিল ওদের দুজনের ওপর।

ফরাসী ভাষায় — এই ধরনের চাকর যা সাবেক কালে পাওয়া যেত, তা আজকাল আর মেলে না।

লাভরেংশ্কি বলতে শ্র করলেন, 'আপনি কি জানেন আমরা শেষবার যে-কথাবার্তা বলেছিলাম তাই নিয়ে আমি প্রচুর ভেবেছি, তার ফলে এই সিদ্ধান্তে পেণিছেছি যে আপনি ভারি ভালো।'

'আমি আপনাকে বোঝাতে চাই নি যে...' লিজা বলতে শ্রের্ করে বিব্রত হয়ে উঠল।

লাভরেং দিক আবার বললেন, 'আপনি ভালো। আমি অমাজি'ত ধরনের লোক, কিন্তু কম্পনা করতে পারি যে প্রত্যেকে আপনাকে পছন্দ করে। লেমের কথা ধর্ন: তিনি একেবারে আপনার প্রেমে পড়েছেন।'

লিজার ভূর্ ঠিক ক্কড়ে উঠল না, কে'পে উঠল; কোনোকিছ্ক অপ্রীতিকর শুনলে সর্বদাই সে ও-রকম করে থাকে।

লাভরেং স্কি তাড়াতাড়ি বলে চললেন, 'আজ ওঁর জন্যে আমার ভারি দ্বঃখ হয়েছে, ওঁর ওই হতভাগ্য রোমান্সের জন্যে। ছেলে বয়েসের অপটুতা সহনীয়; কিন্তু ব্রুড়ো বয়েসের অসামর্থ্য ভারি কর্ণ। সবচেয়ে খারাপ হল, নিজে ব্রুতে পারা যায় না যে নিজের ক্ষমতা কমে আসছে। ব্রেদ্ধর পক্ষে এমন আঘাত সহ্য করা কঠিন!.. দেখুন, আপনারটা ঠোকরাচ্ছে...' খানিক থেমে লাভরেং স্কি বললেন, 'ভ্যাদিমির নিকোলাইচ একটি স্বন্দর গান রচনা করেছেন।'

'र्गां,' निका वनन, 'रम्पे रानका धत्रत्वत, किन्तु थाताल नय।'

'আপনার মত কী,' লাভরেংস্কি প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি ভালো সঙ্গীতক্ত ?'

'আমার মনে হর সঙ্গীতে তাঁর দার্ণ প্রকৃতিদন্ত ক্ষমতা আছে; কিন্তু এ-পর্যস্ত সেটা তিনি গভীরভাবে চর্চা করেন নি।'

'আর মানুষ হিসেবে তাঁকে কি আপনি ভালো বলবেন?'

লিজা হেসে ফিওদর ইভানিচের দিকে একবার দ্রুত তাকিয়ে নিল।

'কী অদ্ভূত প্রশ্ন!' চের্ণিচয়ে উঠে ছিপ টেনে আবার সেটাকে ছই্ড়ল।

'অন্তুত কেন? আমি এখানে সবে এসেছি। আত্মীয় হিসেবে আপনাকে জিগ্রেস করছি।'

'আত্মীয় ?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সম্পর্কে' আমি আপনার মামা।'

'ভার্নিদিমির নিকোলাইটের হৃদয়টা ভালো,' লিজা বলল; 'ব্রিদ্ধমান লোক; maman তাঁকে খ্ব ভালোবাসেন।'

'আর আপনি?'

'তিনি ভালো লোক; কেন তাঁকে ভালো লাগবে না?'

'ওঃ,' অদপন্ট দ্বরে বলে লাভরেংদিক চুপ করে গেলেন। আধা-খেদ আধা-ব্যঙ্গের একটা ভাব চকিতে খেলে গেল তাঁর মুখে। তাঁর তীক্ষা দ্ধিতিতে লিজা অদ্বস্থি পেতে লাগল, কিন্তু তব্ সে হেসে চলল। 'ঈশ্বর ওদের সুখী কর্ন!' অবশেষে যেন নিজের মনেই তিনি বিড়বিড় করে মুখ ফেরালেন।

লিজা আরক্ত হয়ে উঠল।

'ফিওদর ইভানিচ, আপনি ভূল করছেন,' সে বলল; 'আপনি ভাববেন না যে... কিন্তু ভ্যাদিমির নিকোলাইচকে আপনি পছন্দ করেন না?' অকস্মাৎ সে প্রশন করল।

'बा।'

'কেন ?'

'আমার মনে হয় হৃদয় বলে তাঁর কিছুই নেই, সেই জন্যে।' লিজার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল।

'কঠোরভাবে মান্মকে বিচার করা আপনার অভ্যেস,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল।

'আমার তা মনে হয় না। নিজেরই তো প্রশ্নয় চাইবার দরকার। অন্যদের কঠোরভাবে বিচার করার আমার কী অধিকার আছে? না কি আপনি ভুলে গিয়েছেন যে আমাকে নিয়ে নেহাৎ অলস ছাড়া আর সকলেই হাসাহাসিকরে?.. ও, হাাঁ,' তিনি বললেন, 'আপনি আপনার কথা রেখেছিলেন কি?'

'কোন কথা?'

'আমার জন্যে আপনি প্রার্থনা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, করেছিলাম। আপনার জন্যে আমি রোজই প্রার্থনা করি। কিন্তু দয়া করে এটা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

লাভরেং দ্বি লিজাকে আশ্বাস দিতে শ্রুর করলেন যে সে-রকম ইচ্ছে তাঁর মনে একেবারেই ছিল না এবং অন্য লোকদের বিশ্বাসকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন; তারপর তিনি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন, মানুষের ইতিহাসে তার স্থান, খ্রীস্টধর্মের তাৎপর্য...

'মান্বের খানিস্টান হওয়া প্রয়োজন,' চেণ্টা করে লিজা বলতে শ্রু করল, 'ঈশ্বরকে অন্ভব করার জন্যে নয়… কিংবা পার্থিব জিনিসকেও নয়, প্রত্যেক মান্বকে মরতে হবে বলেই।' বিস্মিত হয়ে লাভরেংস্কি লিজার দিকে তাকালেন এবং তার চোখে তাঁর চোখ পড়ল।

'এক্ষ্যুনি কোন কথাটা আপনি বললেন?' 'ওটা আমার কথা নয়,' সে উত্তর দিল।

'আপনার নয়... কিন্তু কিসের জন্যে মৃত্যুর কথাটা বললেন?' 'জানি না। প্রায়ই সে-কথা ভাবি।'

'श्राय**े** ?'

'হয়ী।'

'আপনার দিকে এখন তাকালে কেউই সে-কথা বিশ্বাস করবে না: অমন হাসিখ্যি উজ্জ্বল মুখ, আপনি হাসছেন...'

'হ্যাঁ, এখন আমার ভারি খ্রিশ লাগছে,' সরলভাবে লিজা বলল। লাভরেংস্কির দার্ণ ইচ্ছে হল তার হাতদ্বটো ধরে জোরে নিচ্পেষণ করতে...

'লিজা, লিজা,' মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন, 'আর, দ্যাখ কেমন একটা রুই ধরেছি!'

'আসছি mainan,' বলে লিজা তাঁর কাছে গেল। লাভরেৎ শ্বিক বসেরইলেন উইলো গাছটার উপর। 'ওর সঙ্গে এমনভাবে কথা কই যেন ইতিমধ্যেই আমার জীবনের সবকিছা শেষ হয়ে যায় নি,' তিনি ভাবলেন। যাবার আগে লিজা গাছের একটা ভালে তার টুপিটা ঝুলিয়ে রেখে গিয়েছিল। লাভরেৎ শ্বিক তাকিয়ে রইলেন সেই টুপিটার দিকে, সেটার দীর্ঘা, ঈষং কৃষিত ফিতেগ্লোর দিকে এক অন্তুত, প্রায় কোমল অন্তুতি নিয়ে। অলপক্ষণের মধ্যেই লিজা ফিরে এসে আবার সেই ভেলাটার উপর দাঁড়াল।

'কেন আপুনি মনে করেন ভ্যাদিমির নিকোলাইচের হৃদয় নেই?' খানিক পরে সে প্রশন করল।

'আমি তো আপনাকে বলেছি যে হয়তো আমার ভুল হয়েছে; যাক, সময়ে বোঝ যাবে!'

লিজা চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। লাভরেৎ স্কি তাঁর ভাসিলিয়েভ্ স্করের জীবন, মিখালেভিচ, ও আন্তনের বিষয়ে কথা কইতে শ্রুর্ করলেন। লিজার সঙ্গে কথা বলার তাগিদ তিনি অনুভব করলেন — তাঁর মনের মধ্যে যাকিছ্র্ ঘটছে তার স্বকিছ্র্ লিজাকে বলার তাগিদ: সে ভারি মনোযোগী শ্রোতা;

মাঝেমাঝে তার মন্তব্য ও কথাগ**ু**লো তাঁর মনে হল ভারি সরল আর বুদ্ধিমতীর মতো। সে-কথা তাকে তিনি বললেন।

লিজা বিস্মিত হল।

'সতিয়?' সে বলল। 'আর সব সময়েই আমার ধারণা যে আমার ঝি নান্তিয়ার মতো আমারও নিজের বলার কোনো কথা নেই। একবার সে তার প্রেমিককে বলেছিল: 'আমাকে তোমার একঘেরে লাগবে। সব সময়েই তুমি ভারি স্কুদর করে আমার সঙ্গে কথা বল, কিন্তু আমার নিজের বলার মতো কোনো কথা নেই।'

'সেজন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' লাভরেৎস্কি ভাবলেন।

## २१

ইতিমধ্যে সঙ্কে ঘনিয়ে এল। মারিয়া দুমিতিয়েভূনা বললেন যে যাবার সময় হয়ে গেছে। ছোটো মেয়েদের মাছের পত্নুরের পাশ থেকে অনেক কন্টে টেনে এনে যাবার জন্য প্রস্তুত করা হল। লাভরেংম্কি জানালেন যে অতিথিদের মাঝ-পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন ৷ তিনি তাঁর ঘোড়াটা জ্বততে আদেশ দিলেন। মারিয়া দ্মিবিয়েভ্নার হাত ধরে গাড়িতে তুলে দেবার সময় অকস্মাৎ তাঁর লেমের কথা মনে পড়ল; কিন্তু বৃদ্ধকে কোথাও পাওয়া গেল না। মাছ ধরা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অদৃশ্য হয়েছিলেন। তার বয়সের পক্ষে আশ্চর্য শক্তিতে গ্যাড়ির দরজাগুলো শব্দ করে বন্ধ করে আন্তন কঠিন স্বরে চে'চিয়ে উঠল, 'কোচোয়ান, চালাও!' গাড়িটা চলতে শুরু করল। পিছনের আসনে বসেছিলেন মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না আর লিজা, সামনের আসনে ছোটো মেয়েরা আর ঝি। সক্ষেটা শান্ত ও উষ্ণ, দু'ধারের জানালাগ্যলো তাই নামানো হল। লাভরেণ্ঠিক গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে লিজার পাশে পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন। হাত দিয়ে তিনি দরজাটা ধরে ছিলেন; যোড়াটা দ্বলিক চালে চলছিল, তার গলায় তিনি লাগামগুলো রেখেছিলেন — মাঝেমাঝে তরুণীর সঙ্গে দ্ব'একটা কথা বলছিলেন। সূর্যান্তের আভা মিলিয়েছে; রাত হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হয় যেন বাত্যসটা হয়ে উঠেছে গরম। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না চুলতে শ্রু করলেন; ছোটো মেয়েরা এবং তাদের ঝি-ও ঘ্রাময়ে পড়ল। মস্যুণ দ্বত গতিতে গাড়িটা চলতে লাগুল। লিজা সামনের

দিকে ঝ'কল: চাঁদ উঠছিল: তার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল তার ম'খ, স্পান্ধী রাত্রির বাতাস লাগছিল তার চোখে আর গালে। খুশি হয়ে উঠল সে। লাভরেণ্স্কির হাতের পাশেই গাড়ির দরজার উপর তার হাতটা ছিল। লাভরেণ্স্পিও খুমি: রাহির স্তব্ধ উষ্ণতার মধ্যে দ্রুত যেতে যেতে, মিষ্টি তর্ম্ব ম্বের উপর থেকে একবারও দ্বিট না সরিয়ে, ভালো এবং সরল বিষয়ে ফিসফিস করে বলা সুরেলা তরুণ কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে টের পাবার আগেই লাভরেৎস্কি ঘোডার পিঠে অর্ধেক পথ অতিক্রম করলেন। মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নাকে জাগাতে না চেয়ে লিজার হাতে মূদ্র চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'এখন আমরা বন্ধু, কেমন ?' লিজা মাথা নাড়াল: তিনি তাঁর ঘোড়াটা থামালেন। দুলতে দুলতে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়িটা চলে গেল। পায়ে হাঁটার মতো ধীরে ধীরে লাভরেংস্কি বাড়ির দিকে চললেন। গ্রীষ্ম-রান্তির মাধ্যে তাঁর হৃদয় স্পর্শ করল; তাঁর চারিদিকের স্বকিছটে অকস্মাৎ नजून वटन भरन इन, किन्नु जव, स्मग्रतना यन वर्शामन धरत भध्रतनात्व পরিচিত: কাছে দরের সর্বাকছার উপরেই গভীর এক প্রশান্তি বিরাজ করছে — নজর চলে বায় অনেক দূরে পর্যন্ত, র্যাদও সর্বাকছুই ঠাহর হয় না; এই প্রশান্তিকেও মনে হয় যেন যৌবন-জোয়ারে জীবন্ত। হেলেদুলে লাভরেংশ্কির ঘোড়া দ্রুত পায়ে চলল: তার দীর্ঘ কালো ছায়াটা চলল পাশে পাশে: তাঁর ক্ষারের শব্দের মধ্যে অন্তত এক মোহ আছে, কোয়েলদের সাম্পন্ট চীংকারের মধ্যে রয়েছে একটা মন-মাতানো ভাব। যেন একটা সাদা কুজুর্ঝাটকার মধ্যে তারাগুলো গেছে হারিয়ে: আধখানা চাঁদ জ্বলছে তীর দুর্গততে: তার রশ্মিগুলো আকাশে ফেলছে নীলচে আভা আর ভেসে-যাওয়া হালকা মেঘগুলোর উপর ছোপ ফেলছে ধ্যুল-সোনালী রঙের; রাত্তির তাজা বাতাস চোথের উপর ভিজে একটা আবরণ টেনে আনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ধীরে ধীরে যায় ছড়িয়ে, তারপর অবাধে প্রবেশ করে ফুসফুসের মধ্যে। লাভরেংস্কি তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করতে লাগলেন, আর এই তৃপ্তি তাঁকে আনন্দ দিচ্ছিল। ভাবলেন, 'এখনো বে'চে থাকব... আমাদের সম্পূর্ণ ধরংস করতে পারে নি...' বললেন না কে বা কী ধরংস করতে পারে নি... তারপর তিনি লিজার কথা ভাবতে লাগলেন, ভাবতে লাগলেন যে সে কিছতেই পানশিনের প্রেমে পড়তে পারে না. যদি অন্য অবস্থায় তার সঙ্গে তাঁর দেখা হত — ঈশ্বর জানেন তাহলে কী ঘটতে পারত: ভাবতে লাগলেন যে লেমের সঙ্গে তিনি একমত, যদিও লিজার 'নিজের' কথা কিছু নেই। যাই-ই হোক না কেন, কথাটা কিন্তু সতি।

নয় — তার নিজের কথা আছে বৈকি... 'এটা নিয়ে ঠাট্টা করবেন না,' — লাভরেংস্কির মনে পড়ল। বহুক্ষণ তিনি মাথা নীচু করে চললেন, তারপর সোজা হয়ে বসে ধাঁরে ধাঁরে তিনি উচ্চারণ করলেন:

আর যাকিছাই আমি প্রজো করোছ সর্বাকছাই প্রাড়য়েছি, আর যা-সব আমি প্রিড়য়েছি সে-সবকেই প্রজো করি...

তারপর ঘোড়াটাকে চাব্দক কষিয়ে বাড়ি পর্যস্ত সমস্ত পথ এলেন ছুটে।

ঘোড়া থেকে নেমে, নিজের মনেই কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে শেষবার চারিদিকে তিনি তাকালেন। রাত্রি — সদয় শাস্ত রাত্রি, পাহাড় আর উপত্যকার উপর রয়েছে বিছিয়ে; দ্র থেকে, তার স্কান্ধী গভীরতা থেকে — সেটা স্বর্গ কিংবা প্রিবী কোথা থেকে সে-কথা কেউ বলতে পারে না — কোমল ও ম্দ্র এক উষ্ণতা ধীরে ধীরে আসছিল। লিজার জন্য লাভরেংস্কি পাঠালেন একটি শেষ নিঃশন্দ অভিনন্দন, তারপর দৌড়ে উঠলেন সিড়ি দিয়ে।

পরের দিনটা বেশ একঘেয়েমির মধ্যে কাটল। সকালটা শ্রুর্ হল পর্ন ড়গর্নিড় বৃষ্টি দিয়ে। লেম্ মৃখ ভার করে রইলেন, আরো চেপে রইল তাঁর ঠোঁট, যেন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন তা আর কখনো খুলবেন না। শ্তে যাবার সময় লাভরেংশ্কি নিয়ে গেলেন এক রাশ ফরাসী পরিকা, সেগুলো দ্ব'সপ্তাহেরও উপর টেবিলে বশ্ধ অবস্থায় পড়ে ছিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে মোড়কগ্রলো খুলে তিনি খবরের কাগজের গুস্তগ্রেলার ওপর চোখ বর্নলিয়ে যেতে লাগলেন, সেখানে নতুন কোনো খবর ছিল না। সেগ্রলাকে তিনি সরিয়ে রাখতে যাছিলেন, এমন সময় অকসমাং বিদ্যুৎস্প্টের মতো বিছানা থেকে তিনি লাফিয়ে উঠলেন। একটি খবরের কাগজের এক প্রবন্ধে আমাদের প্রেপিরিচিত ম'সিয়ে জ্বল্স তাঁর পাঠকদের 'দ্রুংথের খবর' জানিয়েছেন: তিনি লিখেছেন, madame de Lavretzki, যিনি ছিলেন মোহিনী, মন্সের মনোম্মকারিণী, সম্ভান্ত মহিলা, ফ্যাশনের রাণীদের অন্যতমা, যিনি প্যারিসের বৈঠকখানাখ্রলাকে অলঙ্কত করতেন, তাঁর হঠাং মৃত্যু হয়েছে, এবং সে-খবর — হায়, নিদার্ণ সত্য — এইমার তাঁর, ম'সিয়ে জ্বল্সের কানে এসেছে। তিনি আরো লিখেছেলন যে তিনি ছিলেন লোকান্তরিত মহিলার বন্ধু, বলা যায়...

পোষাক পরে লাভরেংশ্কি বাগানে গেলেন; সকাল পর্যন্ত তিনি একই বীথিতে পায়চারি করেছিলেন।

পরের দিন সকালে চা পানের সময় সহরে ফিরে যাবার জন্য লাভরেৎস্কির কাছে লেম ঘোডা চাইলেন। 'আমার কাজ শুরু করার, অর্থাৎ শিক্ষা দেবার সময় হয়েছে.' বৃদ্ধ বললেন: 'এখানে শুধু, আমি সময় নন্ট করছি।' লাভরেংম্কি সঙ্গে উত্তর দিলেন না : তাঁকে অন্যমনস্ক মনে হল । অবশেষে তিনি বললেন, 'বেশ, আপনার সঙ্গে আমি নিজে যাব।' চাকরের সহায়তা না নিয়ে গজগজ করতে করতে লেম নিজের স্যাটকেসে জিনিস ভরলেন, এবং কয়েকটা স্বর্নালিপর কাগজ ফেললেন ছি'ড়ে ও প্রভিয়ে। ঘোড়াগুলো জ্যেতা হল। নিজের ঘর থেকে বেরুবার সময় লাভরেংগ্লিক ম'সিয়ে জুলুসের প্রবন্ধ সংবলিত খবরের কাগজটি পকেটে রাখলেন। সমস্ত পথ লেম্ এবং লাভরেংস্কি খুব কম কথা কইলেন: প্রত্যেকেই নিজের-নিজের চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এবং খ্রাশ ছিলেন একে অন্যকে বিরক্ত করছেন না বলে। তাঁরা বিদায় নিলেন উদাসভাবে, প্রসঙ্গত এটা রাশিয়ায় বন্ধদের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে। বৃদ্ধকে তাঁর ছোটো বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে লাভরেংদ্কি পেণছে দিলেন। বৃদ্ধ নেমে, স্ফাটকেসটা নিয়ে, বন্ধুর দিকে হাত প্রসারিত না করে (তাঁর মালপত্র দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে তিনি চেপে রেখেছিলেন), এমন কি তাঁর দিকে না তাকিয়ে রুশ ভাষায় বললেন, 'বিদায়!' 'বিদায়,' বলে লাভরেংন্দিক কোচোয়ানকে বললেন তাঁর বাডিতে নিয়ে যেতে। দরকার হলে থাকবার জন্য ও... সহরে তিনি ঘর ভাড়া করেছিলেন। কয়েকটি চিঠি লেখা শেষ করে, তাড়াহুড়ো করে আহার করে তিনি গেলেন কালিতিনদের বাড়িতে। বৈঠকখানায় তিনি শুধু পানশিনকে দেখতে পেলেন: পানশিন তাঁকে জানালেন যে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না শীঘ্রই আস্বেন এবং তাঁর সঙ্গে প্রফুল্ল আন্তরিকতায় আলাপ জুড়ে দিলেন। এর আগে পর্যন্ত পানশিন তাঁর সঙ্গে প্রায় মুরুবির মতো চালে কথা বলতেন, কিন্তু পানশিনের কাছে লাভরেংশ্কির বাড়িতে বেড়াতে যাবার গল্প করার সময় লিজা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল যে তিনি চমংকার ও ব্যদ্ধিমান লোক: সেটাই যথেষ্ট: এই 'চমংকার' লোকটির হৃদয় জয় করা তাঁর প্রয়োজন। পানশিন নানা প্রশংসা করতে শুরু করলেন, বলতে লাগলেন মারিয়া দুমিত্রিভূনার পরিবারের স্বাই ভাসিলিয়েভ স্কয়েতে গিয়ে কী রক্ষ খ্মি হয়েছেন, আর তারপর, তাঁর স্বভাব অনুযায়ী, নিজের সম্বন্ধে গড়গড় करत वर्तन हमाराम : निर्द्धत कार्र्डित विश्वरा माराम कथा करें ए. इनीवन,



প্রিথবী এবং সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, রাশিয়ার ভবিষ্যাৎ সম্বন্ধে কয়েকটি উল্ভি করলেন এবং বললেন যে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ভালো করে আয়ত্তের মধ্যে রাথা প্রয়োজন: নিজেকে নিরে ঠাট্রা করে কয়েকটি পরিহাসমূলক মন্তব্য করলেন এবং কথাচ্ছলে বললেন যে সেণ্ট পিটার্সবিত্বর্গে তাঁর উপর ভার দেওয়া হয়েছে 'de populariser l'idée du cadastre' ।\* অনেকক্ষণ ধরে তিনি কথা বললেন, বেপরোয়া আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করলেন. গ্রুগঙীর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে এমনভাবে ভেচ্কি দেখাতে नागत्नन रय रमग्रत्ना रयन এक-এको वन। मर्वऋन जाँत मृत्य मृत्य ७-ধরনের কথাগুলো খোরাফেরা করতে লাগল: 'আমি সরকার হলে ঠিক এইটা করতাম', 'ব্যদ্ধিমান লোক হিসেবে আমার সঙ্গে আপনি বিনা দ্বিধায় একমত হবেন'। নির্ভাপভাবে পানশিনের বাগাড়ম্বরতা লাভরেণ্ম্কি **শ্বনতে** লগেলেন: এই সাদুশনি, চতুর, প্রফুল্ল যাবক, তাঁর উজ্জ্বল হাসি, কোমল কণ্ঠস্বর এবং ধূর্ত চোথকে তাঁর ভালো লাগল না। পানশিনের বোধশক্তি ছিল প্রথর। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ব্রুঝতে পারলেন যে শ্রোতা তাঁর আলোচনা থেকে বিশেষ কোনো আনন্দ পাচ্ছেন না। তাই, এক ছাতোয় তিনি ঘর থেকে সরে পড়লেন, আর মনে মনে স্থির করলেন যে লাভরেংস্কি চমংকার মানঃষ হতে পারেন, কিন্তু তিনি বদমেজাজী, aigri\*\* এবং en somme\*\*\* হাস্যকর। গেদেওনভ্স্কির সঙ্গে মারিয়া দ্মিত্রিভ্না দেখা দিলেন; তারপর এলেন মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ও লিজা এবং পরে তাঁদের পিছন পিছন পরিবারের বাকী আর সবাই। শেষে এলেন সঙ্গীত-অনুরাগী মাদাম বেলেনিংসিনা। চেহারাটা তাঁর রোগা আর ছোট্ট, মুখটা শিশুদের মতো, সুন্দর ও ক্লান্ত ধরনের। তাঁর পরনে খসখস শব্দ-করা কালো গাউন এবং সোনার ভারি রেসলেট, হাতে একটা জমকালো পাখা। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামীও ছিলেন: মোটাসোটা মান্যুষ, লালচে গাল, হাত-পাগ্মলো বড়বড়, চ্যেথের পাতাগ্যলো সাদা, আর প্রুর প্রু ঠোঁটে সর্বদাই হাসি লেগে আছে। তাঁর ন্দ্রী লোকের সামনে তাঁর সঙ্গে কখনো কথা কইতেন না, কিন্তু বাড়িতে

ফরাসী ভাষায় — নতুন ভূমি-সংলাও আইনের প্রস্তাবকে প্রচার করা।

 <sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — বিদঘুটে।

<sup>\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — সাধারণভাবে।

ভাবাবেগের সময় তাঁকে ডাকতেন তাঁর ছোট্ট শুয়োর-ছানা বলে। পানশিন ফিরে এলেন। ঘরটা লোকজন আর শব্দে ভরে উঠল। এতো লোক লাভরেংম্কির ভালো লাগে না। বিশেষ করে তিনি চটে উঠলেন বেলেনিংসিনার উপর, যিনি ক্রমাগত তাঁর হাত-চশ্মা দিয়ে তাঁকে দেখছিলেন। লিজা না থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন: গোপনে তাকে তিনি একটা কথা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে সূবিধে পেলেন না। তাকে দূষ্টি দিয়ে অনুসেরণ করার গোপন আনন্দ নিয়েই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। লিজার মুখটা এতো মিষ্টি আর কোমল বলে ইতিপূর্বে কখনো তাঁর মনে হয় নি। বেলেনিংসিনার পাশে তাকে আরো সন্দের দেখাচ্ছিল। প্রথমোক্ত জন সর্বদা তাঁর চেয়ারে ছটফট করছিলেন, তাঁর সরু সরু কাঁধগলেলা ঝাঁকাচ্ছিলেন, গদগদভাবে হাসছিলেন, চোখগলো কখনো কোঁচকাচ্ছিলেন কখনো অকস্মাৎ বিস্ফারিত কর্রছিলেন। লিজা বর্সোছল স্থির হয়ে, লোকেদের দিকে সে তাকাচ্ছিল পূর্ণ দূষ্টিতে এবং একেবারেই হাসছিল না। মার্ফ্য তিমোফেয়েভূনা, বেলেনিংসিনা ও গেদেওনভ স্কির সঙ্গে গৃহকর্তী তাস খেলতে বসলেন। গেদেওনভূম্পি খেলছিলেন ধীরে ধীরে, ক্রমাগত করছিলেন ভুল, চোখগুলো করছিলেন পিটপিট এবং রুমাল দিয়ে মুছছিলেন মুখটা। পার্নাশনের মুখের ভাবটা বিষয়, কথা বলছিলেন নীরস, অর্থাপূর্ণ গন্তীর স্বরে — কিছুতেই যেন তাঁর মন নেই। মাদাম বেলেনিংসিনা তাঁর সঙ্গে দার্গ প্রেমের অভিনয় করছিলেন। তাঁর সনিবন্ধি অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি তাঁর রচিত গানটা গাইতে অস্বীকার করলেন : লাভরেংস্কির উপস্থিতিতে তিনি আডফ্ট ব্যেধ কর্রাছলেন। ফিওদর ইভানিচও সামান্যই কথা বলছিলেন। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লিজা তাঁর অন্তুত মুখভাবটা লক্ষ্য করেছিল, তার মনে হরেছিল যে তিনি তাকে কিছু বলতে চান, কিন্তু তাঁকে জিগ্রোস করতে তার ভয় হচ্ছিল, কেন সে জানে না। অবশেষে পাশের ঘরে চা ঢালতে যাবার সময় এমনি তাঁর দিকে সে মুখটা ফেরাল। তিনি সঙ্গে পিছন मक्त তার বেরিয়ে গেলেন।

্'কী হয়েছে আপনার?' সমোভারের উপর চায়ের কেটলিটা চাপিয়ে সে প্রশ্ন করল।

'কেন, আপনি কি কিছ্ব লক্ষ্য করেছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'আপনাকে অন্য দিনের মতো দেখাচ্ছে না।' লাভরেংশিক টেবিলের উপর ঝকৈ পডলেন। 'আপনাকে একটা খবর বলার জন্যে অপেক্ষা করছি, কিন্তু এখন সেটা অসম্ভব। এই প্রবন্ধের এইখানে দাগ-দেওয়া প্যারাটা পড়তে পারেন,' বে-কাগজটা তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটা তাকে দিতে দিতে বললেন। 'দয়া করে কথাটা গোপন রাখবেন। আমি কাল সকালে আসব।'

লিজা আ\*চর্য হয়ে গেল... পার্নাশনকে দরজার কাছে দেখা গেল। খবরের কাগজটাকে সে পকেটে লুকিয়ে ফেলল।

'লিজাভেতা মিখাইলভ্না, আপনি কি 'ওবারমান্' পড়েছেন?' চিন্তিত স্বরে পানশিন প্রশন করলেন।

বিড়বিড় করে কী যেন বলে লিজা উপরে চলে গেল। বৈঠকখানায় ফিরে লাভরেংশিক তাসের টোবিলের কাছে এগিয়ে গেলেন। মার্ফা তিমোফেরেভ্নার টুপির ফিতেগ্লো ঢিলে হয়ে দ্লছিল, আরক্ত হয়ে উঠেছিল মুখ। তাঁকে তিনি তাঁর পার্টনার গেদেওনভ্শিকর বিরুদ্ধে অনুযোগ জানালেন। বললেন যে গেদেওনভ্শিক কোনো কাজের নন।

বললেন, 'তাস খেলা তোমার গ্রন্থেব রটাবার মতো সহজ নয়, বাপ্'।

অপরাধী ব্যক্তিটি মিটমিট করে তাকিয়ে মৃখ মৃছে চললেন। লিজা ফিরে এসে এক কোণে বসল। লাভরেংদ্পি তার দিকে তাকালেন, আর সে তাকাল তাঁর দিকে — দ্জনেরই কেমন ভয় হল। লিজার চোথের মধ্যে তিনি উদ্বেগ ও এক প্রচ্ছয় তিরস্কার দেখতে পেলেন। বহু চেগ্টা করেও নিজের ইচ্ছেমতো কিছুতেই তিনি তার সঙ্গে কথা কইতে পারলেন না। অন্যান্য অতিথিদের মতো লিজার সঙ্গে সেই ঘরে তাঁর থাকা অত্যন্ত কন্টকর হয়ে উঠল: তিনি স্থির করলেন চলে থাবেন। বিদায় নেবার সময় কোনো রকমে আবার তিনি বললেন যে কাল আসবেন এবং আরো বললেন যে তার বন্ধভ্বকে তিনি বিশ্বাস করেন।

'আসবেন,' লিজা উত্তর দিল, তার মুখের উপর ফুটে রইল একই ধরনের উদ্বেগ।

লাভরেংশ্বিক চলে যাবার পর পানশিন প্রফুল্ল হয়ে উঠকেন; গেদেওনভ্দিককে তিনি উপদেশ দিতে শরে করলেন, মাদাম বেলেনিংসিনার উপর বিদ্রুপাত্মক মনোযোগ দেখাতে লাগলেন এবং অবশেষে গান গাইলেন। কিন্তু লিজার সঙ্গে তাঁর আলাপ চলল ঠিক আগের মতোই — অর্থপর্শ এবং সামান্য বিষয়।

আবার লাভরেৎ দিক সমস্ত রাত ঘ্মলেন না; মন খারাপ হয় নি তাঁর, বিচলিতও বাধে করেন নি তিনি, সম্পূর্ণ শান্ত ছিলেন; কিন্তু ঘ্মতে পারলেন না। এমন কি অতীতের কথাও চিন্তা করলেন না; শা্ধ্য ভাবতে লাগলেন তাঁর জীবনটা কী রকম ছিল; ভারাক্রান্ত নিয়মিত ছন্দে দপন্দিত হয়ে চলল তাঁর ব্ক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, কিন্তু ঘ্মমোবার কথা তিনি ভাবলেন না। মাঝেমাঝে এই চিন্তা চকিতে তাঁর মনে জাগতে লাগল: 'এটা সত্যি নয়, এন্সব একেবারে বাজে কথা,' — তারপর থেমে, মথো নীচু করে নিজের জীবনকে তিনি আবার পর্যবৈক্ষণ করতে শ্রু করলেন।

### 65

পরের দিন সকালে লাভরেৎিক যখন দেখা করতে এলেন মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তখন বিশেষ অমায়িকতা দেখালেন না। ভাবলেন, 'দেখছি এখানে আসাটা ওঁর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।' এমনিতেই তাঁকে তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন না, তার উপর তিনি ছিলেন পানশিনের প্রভাবাধীন। পানশিনই গত সন্ধায় ছার্থবাঞ্জক ভাষায় লাভরেৎিক্ককে প্রশংসা করে কয়েকটি কথা বলেছিলেন। লাভরেৎিক্ককে তিনি অতিথি বলে মনে করতেন না, আত্মীয়কে আতিথ্য প্রদর্শন করা অনাবশ্যক বলে তাঁকে প্রায় ঘরের লোকের মতো মনে করতেন। তাই আধ-ঘন্টা কাটতে না কাটতেই লাভরেৎিক্ক বাগানের এক বীথিকায় লিজার সঙ্গে হাঁটতে শ্রুর্ করলেন। তাঁদের কাছেই ফুল বাগানে লেনোচ্কা আর শ্রোচ্কা দোড়াদোঁড়ি করছিল।

লিজা ছিল যথারীতি শাস্ত, কিন্তু সাধারণত তাকে যেমন ফরসা দেখায় তার চেয়েও বেশী ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। ছোটো করে ভাঁজ করা খবরের কাগজের পাতাটা পকেট থেকে বার করে সে লাভরেৎস্কিকে দিল।

'কী সাখ্যাতিক!' সে বলন।

লাভরেণ্যক উত্তর দিলেন না।

'কিন্তু হয়তো শেষ পর্যন্ত সত্যি নর,' লিজা বলল।

'সেজন্যেই আপনাকে আমি অন্বোধ করেছিলাম কাউকে এ-কথা না বলতে।'

লিজা আরো খানিক সামনে এগিয়ে গেল।

'আমাকে বলনে,' সে বলতে শ্রন্থ করল, 'আপনার কি দৃঃখ হয় নি? একটুও না?'

'আমি নিজেই জানি না আমার কী মনে হচ্ছে,' লাভরেং স্কি বললেন। 'কিন্তু তাঁকে তো আগে আপনি ভালোবাসতেন, তাই না?' 'হাাঁ।'

'খ্ব বেশী?'

'হ্যা ।'

'আর তাঁর মৃত্যুতে আপনার দৃঃখ হয় নি?'

'আমার কাছে এর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।'

'আপনি যা বলছেন সেটা পাপ... আমার ওপর রাগ করবেন না। আপনি আমাকে আপনার বন্ধ বলেন — বন্ধ সব কথা বলতে পারে। সতিা, আমার কেমন যেন ভয় করছে... গতকাল আপনার মুখের ভাবটা আমার ভালো লাগে নি... সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে আপনি যে অনুযোগ করছিলেন সে-কথাটা মনে পড়ে? — অথচ তখনই হয়ত তিনি আর বে'চে ছিলেন না। কী সাংঘাতিক কথা। ভগবান আপনাকে শান্তি দিয়েছেন।'

লাভরেংশিক কর্ণ হাসি হাসলেন।
'আপনার কি তাই মনে হয়?.. যাই হোক, আমি এখন মৃক্ত।'
লিজা শিউবে উঠল।

'দয়া করে ওভাবে কথা কইবেন না। আপনার স্বাধীনতার লাভ কী? সে-কথা এখন আপনার ভাবা উচিত নয়, উচিত ক্ষমার কথা ভাবা...'

'বহুকাল আগেই তাঁকে আমি ক্ষমা করেছিলাম,' তিরস্কারের ভঙ্গীতে হাত নেড়ে লাভরেৎস্কি বাধা দিয়ে উঠলেন।

আরক্ত হয়ে উঠে লিজা বলল, 'না-না, সে-কথা নয়। আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আপনার নিজের ক্ষমা চাওয়া উচিত...'

'কার কাছ থেকে?'

'ঈশ্বরের কাছ থেকে। ঈশ্বর ক্ষমা না করলে কে আমাদের ক্ষমা করবেন?' লাভরেণ্স্কি তার হাত চেপে ধরলেন।

চে চিয়ে উঠলেন, 'লিজাভেতা মিথাইলভ্না, বিশ্বাস কর্ন, এমনিতেই আমি ইতিমধ্যে যথেন্ট শাস্তি পেরেছি। বিশ্বাস কর্ন, ইতিমধ্যে স্বকিছ্ব জন্যে আমার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।'

মৃদ্বস্বরে লিজা বলল, 'সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন না।

আপনি ভুলে গেছেন যে হালে আমার সঙ্গে আলোচনা করার সময় — তাঁকে ক্ষমা করতে আপনি প্রস্তুত ছিলেন না...'

তাঁরা চুপচাপ হে°টে চললেন।

'আপনার মেয়ের কী হবে?' দাঁড়িয়ে পড়ে অকস্মাণ **লিজা প্রশ্ন করল।** লাভরেণ্ডিক চমকে উঠলেন।

'আপনি দর্ভাবনা করবেন না! চারদিকে আমি চিঠি লিখেছি। যাকে আমার মেরের ভবিষাং আপনি বলছেন... তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দর্ভাবনা করবেন না।'

লিজা বিষয় হাসি হাসল।

লাভরেংশ্কি বলে চললেন, 'কিন্তু আপনি ঠিকই বলেছিলেন — আমার শ্বাধীনতায় লাভ কী? এতে আমার কী উপকার হবে?'

তাঁর প্রশেনর উত্তর না দিয়ে লিজা বলল, 'কবে আপনি থবরের কাগজটা পেয়েছিলেন?'

'আপনারা যেদিন এসেছিলেন তার পরের দিন।'

'আর আপনি কি বলতে চান... বলতে চান যে আপনি একবারও কাঁদেন নি ?'

'না। আমি হতবৃদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম; আর চোখের জলই বা আসবে কোথা থেকে? আমার মনে অতীতের কথা ছাই হয়ে গেছে, তার জন্যে কাঁদব? তার অপরাধ আমার আনন্দকে নন্ট করে নি, সেটা শ্বং আমাকে দেখিরেছিল যে সে-আনন্দ কথনোই ছিল না। কাঁদবার কী ছিল? কিন্তু ভালো কথা, কে জানে? — পনেরো দিন আগে খবরটা পেলে আমি হয়তো আরো দৃঃখিত হতাম…'

লিজা প্রশ্ন করল, 'পনেরো দিন? গত পনেরো দিনে কী ঘটে থাকতে পারে?'

লাভরেণ্ডিক উত্তর দিলেন না, অকস্মাণ লিজা আরো আরক্ত হয়ে উঠল। লাভরেণ্ডিক হঠাণ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক অনুমান করেছেন। এই পনেরো দিনের মধ্যে আমি নিষ্পাপ মেয়ের হৃদয়ের দাম ব্রুতে পেরেছি, আর আমার অতীত আমার কাছ থেকে গেছে আরো দূরে সরে...'

অপ্রতিভ হয়ে লিজা ধীরে ধীরে ফুল বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে লেনেচ্কা আর শুরোচ্কা খেলা কর্মছল।

তার পিছন পিছন যেতে যেতে লাভরেংশ্কি বললেন, 'আপনাকে এই

খবরের কাগজটা দেখিয়েছিলাম বলে আমি খুশি, আপনার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে না রাখার অভ্যেস আমার হয়ে গেছে, আর আশা করি প্রতিদানে আপনিও আমাকে এ-রকম বিশ্বাস করবেন।'

দাঁড়িয়ে পড়ে মৃদ্দুস্বরে লিজা বলল, 'আপনার কি তাই ধারণা? তাহলে আমারও... কিন্তু না! সেটা অসম্ভব!'

'কী অসম্ভব? আমাকে বল্বন, বল্বন।'

'সাত্যিই মনে হয় সেটা বলা ঠিক হবে না... ভালো কথা,' হেসে লাভরেংশ্কির দিকে ফিরে সে বলল, 'খোলাখ্যলিই যদি হয় তো আধাআধি কেন? জানেন, আজ আমি একটা চিঠি পেয়েছি?'

'পানশিনের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ... কী করে আপনি জানলেন?'

'তিনি আপনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলে লিজা লাভরেং স্কির চোখের দিকে পূর্ণ ও গন্তীর দ্পিটতে তাকাল।

লাভরেংস্কিও গম্ভীরভাবে তাকালেন লিজার দিকে ৷

'তা, কী উত্তর তাঁকে দিয়েছেন?' অবশেষে তিনি বললেন।

'কী উত্তর দেবো জানি না,' তার জড়ো-করা হাতদ্বটো ছেড়ে দিয়ে লিজা উত্তর দিল।

'কেন? তাঁকে তো আপনি ভালোবাসেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাঁকে আমার ভালো লাগে; মনে হয় তিনি ভালো লোক।'

'ঠিক এই কথাগনলোই তিন দিন আগে বলেছিলেন। আমি জানতে চাই, সেই আন্তরিক আবেগের সঙ্গে কি তাঁকে আপনি ভালোবাসেন যাকে আমরা প্রেম বলি?'

'আপনি যেভাবে সেটা বোঝেন — না ।'

'আপনি তাঁর প্রেমে পড়েন নি?'

'না। কিন্তু সেটার কি খ্ব দরকার?'

'কী বললেন!'

লিজা বলে চলল, 'মা তাঁকে পছন্দ করেন। তাঁর স্বভাব স্কুন্দর; তাঁর মধ্যে আপত্তিকর আমি কিছু খুঁজে পাই না।'

'তব, আপনি দ্বিধা করছেন?'

'হর্ম… আর হয়তো — আপনার জন্যে, আপনি যা বলেছিলেন তার জন্যে।

আপনার কি মনে পড়ে গত পরশ্ব আপনি কী বলেছিলেন? কিন্তু এটা দুর্বলতা...'

'আপনি ভারি ছেলেমান্ষ!' লাভরেংশ্কি চে'চিয়ে উঠলেন আর তাঁর স্বরটা কে'পে উঠল। 'নিজেকে ঠকাবেন না, আপনার মনের কথাটাকে দ্বর্বলতা বলবেন না। বিনা প্রেমে আপনার মন নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইছে না। ও-রকম ভয়ঞ্কর দায়িত্ব সেই লোক সম্বন্ধে নেবেন না, বাকে আপনি ভালোবাসেন না অথচ যাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে করেন…'

'আমাকে যা বলা হয় তাই করি, কিছুই আমি নিজের দায়িছে করি না,' লিজা বলতে শুরু করল...

'আপনার মন যা বলে তাই কর্ন; মনই শুধু সত্যি কথা আপনাকে বলবে,' বাধা দিয়ে লাভরেংশ্কি বলে উঠলেন। 'অভিজ্ঞতা, যুক্তি — এ-সবই একেবারে বাজে, কোনো মানে হয় না! প্থিবীর যে শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র আনন্দ — তার থেকে নিজেকে বণ্ডিত করবেন না।'

ফিওদর ইভানিচ, ও-কথা কেন বলছেন? আপনি নিজেই তো প্রেমের জন্যে বিয়ে করেছিলেন আর আপনি কি সুখী হয়েছিলেন?'

লাভরেং ≯িক হতাশ হয়ে হাত নাড়ালেন ৷

'আমার কথা আলোচনা করবেন না! আপনি কিছ্বতেই ব্রুতে পারবেন না এক সরল, অত্যন্ত বাজেভাবে মান্য-হওয়া অলপবয়সী ছেলে প্রেম বলে কাকে ভুল করতে পারে!.. তাছাড়া, নিজের ওপরেই বা কেন আমি অবিচার করব? এইমার আপনাকে বলেছি যে আমি জানতাম না আনন্দ জিনিসটা কী... সেটা সত্যি কথা নয়! আমি অনেন্দ পেয়েছিলাম!'

'ফিওদর ইভানিচ, আমার মনে হয়,' নীচু স্বরে লিজা বলল (কোনো লোকের সঙ্গে একমত না হলে মৃদুস্বরে কথা বলা তার অভ্যেস; তাছাড়া সে অত্যস্ত উর্ত্তেজিত হয়ে উঠেছিল), — 'প্রিবীর সেই আনন্দ আমাদের ওপর নিভর্তির করে না...'

'নিশ্চরই করে, নিশ্চরই করে, আমার কথা বিশ্বাস কর্ন,' (তার হাতদ্বটো তিনি নিজের হাতের মধ্যে সজোরে চেপে ধরলেন; লিজা ফ্যাকাশে হরে উঠে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকাল খেন ভর পেয়ে গেছে, কিন্তু বিচলিত হল না),—
'যতক্ষণ না আমরা আমাদের জীবনকে ধর্ণস করে ফেলি। কোনো কোনো লোকের পক্ষে প্রেম করে বিয়ে করা হয়তো দ্বর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে। কিন্তু আপনার বেলায় নয়, আপনার চরিগ্র দৃঢ়, আপনার হৃদয় নির্মল!

আপনাকে অন্বরোধ করছি, শুধু কর্তব্য, আত্মত্যাগ, কিংবা ও-ধরনের কোনো রকম ধারণার বশবর্তী হরে বিয়ে করবেন না... সেটা অবিশ্বাসের চেয়ে ভালো নয়, সেটা স্ববিধের জন্যে বিয়ে, এমন কি তার চেয়েও খারাপ। আমার কথা বিশ্বাস কর্ন — এ-কথা বলার অধিকার আমার আছে: এই অধিকারের জন্যে আমাকে চড়া দাম দিতে হয়েছে। আর আপনার ঈশ্বর যদি...'

এইখানে লাভরেং স্কি অকস্মাৎ সচেতন হলেন যে লেনোচ্কা আর শ্রোচ্কা লিজার কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। লিজার হাত ছেড়ে দিয়ে তাড়াভাড়ি তিনি বলে উঠলেন: 'আমাকে ক্ষমা করবেন,' তারপর বাড়ির দিকে চললেন।

ফিরে এসে তিনি বললেন, 'আপনার কাছে শুধু আমার একটি অনুরোধ। তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক করবেন না, কিছু অপেক্ষা কর্ন, আপনাকে যা বলেছি সে-কথা ভেবে দেখন। আমার কথা যদি বিশ্বাসও না করেন, যদি স্থির করেই থাকেন স্ববিধের জন্যে বিয়ে করবেন তাহলেও প্রাী পান্দিনকে আপনি কখনো বিয়ে করবেন না: তিনি আপনার ন্বামী হতে পারেন না... প্রতিজ্ঞা কর্ন তাডাহ,ডো করবেন না, কেমন?'

লাভরেং স্কির কথার উত্তর দিতে লিজা চাইল, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারল না — তার কারণ এ নয় যে সে মনস্থির করে ফেলেছিল 'তাড়াহনুড়ো করবে বলে', তার কারণ তার ব্রকটা ধকধক করছিল সাংঘাতিক জোরে এবং আতৎেকর মতো একটা অনুভূতিতে তার কণ্ঠরোধ হরে আসছিল।

90

কালিতিনদের বাড়ি থেকে খাবার সময় লাভরেৎিকর সঙ্গে পানিশনের দেখা হল; আড়ণ্টভাবে পরস্পরকে তাঁরা অভিবাদন জানালেন। লাভরেৎিক নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এমন আবেগে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন আগে কখনো যা তিনি অনুভব করেন নি। 'শাভিময় শুদ্ধতার' মধ্যে বহুকাল আগে কি তিনি পড়েছিলেন? তাঁর কথামতো, নদীর গভীরতম তলদেশে কি ছিলেন তিনি কখনো? কিসে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? কিসে তিনি উঠেছেন ভেসে? খুব সাধারণ, অপরিহার্য, যদিও সব সময়েই অপ্রত্যাশিত এক ঘটনার জন্য — মৃত্যু? হাাঁ; কিন্তু তিনি তাঁর স্থাীর মৃত্যু,

কিংবা নিজের স্বাধীনতার কথা অতটা ভাবছিলেন না, যতটা ভাবছিলেন লিজা পানশিনকে কী উত্তর দেবে। তিনি অন্ত্ব করলেন যে গত তিন দিনের মধ্যে তাকে তিনি অন্য দ্ভিতে দেখতে শ্রুর্ করেছেন; তাঁর মনে পড়ল কীভাবে বাড়ি ফিরে এবং রাত্রির নিস্তরভার মধ্যে তার কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে তিনি বলেছিলেন: 'শ্রুধ্ যদি!..' সেই 'শ্রুধ্ যদি', যাকে তিনি অতীতের উপর, এক দ্রুর্লভ জিনিসের উপর প্রয়োগ করেছিলেন, তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, যদিও তিনি যেভাবে কল্পনা করেছিলেন সেভাবে নয়, — কিন্তু শ্রুধ্ তাঁর স্বাধীনতাটাই যথেন্ট নয়। তিনি ভাবলেন, 'সে তার মা-র আদেশ মেনে নেবে, পানশিনকে বিয়ে করবে; কিন্তু তাঁকে সে যদি প্রত্যাখ্যান করে তাতে আমার কী লাভ?' আয়নার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজের মূথের দিকে তাকিয়ে তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন।

এই সব চিন্তার মধ্যে দেখতে দেখতে দিনটা কেটে গেল; সন্ধা হয়ে এল। লাভরেং স্কি কালিতিনদের বাড়ি চললেন। দ্রুত পায়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু যত বাড়িটার কাছে আসতে লাগলেন তত তাঁর গতি মন্থর হয়ে উঠল। গাড়ি-বারান্দার সামনে পার্নাশনের দ্রুজ্কিটা দাঁড়িয়েছিল। লাভরেং স্কি ভাবলেন, 'আমার স্বার্থপের হওয়া উচিত নয়।' তিনি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। ভিতরে কার্র সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। বৈঠকখানাতেও কোনো সাড়াশব্দ নেই। দরজা খুলে তিনি দেখলেন পার্নাশন মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার সঙ্গে পিকেট খেলছেন। পার্নাশন নিঃশব্দে ঝণুকে পড়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন আর কর্যা চেণ্চিয়ে উঠলেন: 'আরে, এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত!' তিনি সামান্য দ্রুক্টি করলেন। লাভরেং স্কি তাঁর পাশে বসে তাসগ্লো দেখতে শ্রুক্ করলেন।

'আরে, আপনি পিকেট খেলেন নাকি?' চাপা বিরক্তির সঙ্গে তাঁকে তিনি প্রশ্ন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন যে তিনি ভুল তাস খেলেছেন। পানশিন নব্বই গ্রেণে গম্ভীর ও বিনীতভাবে পিঠগরলো নিতে শ্রের্ করলেন। কূটনীতিজ্ঞরা হয়তো সেভাবে খেলেন। সম্ভবত সেণ্ট পিটার্সব্রেগ কোনো উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে এভাবে তিনি খেলেছিলেন, নিজের দ্টেতা ও পরিণতি সম্বন্ধে একটা অন্কূল মত জাগাতে চেয়েছিলেন তাঁর মনে। 'এক শ' এক, এক শ' দ্ই, হরতন, এক শ' তিন,' মাপা গলায় একঘেয়ে স্ব্রে তিনি বলে চললেন। লাভরেংশ্কি ব্রুতে পারলেন না তার মধ্যে ভংশিনা না আত্ম-ভৃত্তির ভাব রয়েছে। 'মার্ফা তিমোফেরেভ্নার সঙ্গে আমি কি দেখা করতে পারি?' আরো গান্তীর্যের সঙ্গে পার্নাশনকে তাস ভাঁজার উপক্রম করতে দেখে তিনি প্রশন করলেন। শিলপীর ছিটেফোঁটাও এখন আর পার্নাশনের মধ্যে দেখা গেল না।

'হ্যাঁ, পারেন। তিনি ওপরতলায় তাঁর ঘরে আছেন,' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না উত্তর দিলেন: 'আপনি খোঁজ নিন।'

লাভরেণিক উপরতলায় গেলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকেও তিনি তাস খেলতে দেখলেন। নাস্তাসিয়া কারপভ্নার সঙ্গে তিনি 'ওল্ড মেড' খেলছিলেন। রুকা তাঁকে দেখে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল; কিন্তু দুই বৃদ্ধাই তাঁকে দেখে খুনিং হলেন। বিশেষ করে মনে হল মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার মেজাজটা খুব ভালো।

তিনি চেনিরে উঠলেন, 'আরে, ফেদিয়া! আয়, আয়! বসে পড়। এক্ষ্বিণ আমরা খেলা শেষ করব। জ্যাম থাবি? শ্রেরাচ্কা, শ্রুরেরির জ্যামটা ওর জন্যে বার করে দে। একটুও থাবি না? ভালো, তাহলে যেমন বসে আছিস সেই রকম থাক। কিন্তু দয়া করে ধ্মপান করিস না। তোদের জঘন্য তামাকের গন্ধ আমার সহয় হয় না, আর সেটা নাকে গেলে মাত্রোস হাঁচে।'

লাভরেংশ্কি তাড়াতাড়ি তাঁকে জানালেন যে ধ্মপান করার তাঁর বিন্দ্মাত্র ইচ্ছে নেই।

বৃদ্ধা বলে চললেন, 'নীচে গিয়েছিলি? কে রয়েছে সেখানে? পানশিন কি এখনো আছে? লিজাকে দেখেছিস? না? সে এখানে আসতে চেয়েছিল... আরে, ঐ তো বলতেই হাজির।'

লিজা ঘরে এসে লাভরেণ্স্কিকে দেখে আরক্ত হয়ে উঠল।

'মার্ফা তিমোফেরেভ্না, একটুক্ষণের জন্যে আমি এসেছি,' সে শ্রের্করল...

'একটুক্ষণের জন্যে কেন?' ব্দ্ধা বাধা দিয়ে উঠলেন। 'তোরা সব তর্নীর দল এমন চুলব্দে কেন? দেখতেই তো পাচ্ছিস, অতিথি এসেছে — বসে ওর সঙ্গে গণ্প কর, আপ্যায়ন কর।'

একটা চেয়ারের ধারে বসে লিজা লাভরেৎ শিকর দিকে তাকাল — সে ব্রুবতে পারল পানশিনের সঙ্গে তার যা কথা হয়েছে সেটা তাঁকে বলতে হবে। কিন্তু কী করে তা সে করবে? একই সঙ্গে সে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হয়ে উঠল। এই মান্ষটিকে বেশী দিন ধরে সে চেনে না, যিনি গির্জের প্রায় যান না এবং নিজের শ্রীর মৃত্যু-সংবাদ অমন শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন — আর তাঁকে কি না লিজা নিজের গোপন কথা বলছে... সত্যি বটে, লিজার প্রতি

তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন; সে নিজেও তাঁকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর প্রতি আরুণ্ট হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার লম্জা হয়, যেন এক অপরিচিত ব্যক্তি তার এক নির্মাল কুমারীর ঘরে প্রবেশ করেছে।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে উদ্ধার করলেন।

বললেন, 'তুই ওকে আপ্যায়ন না করলে কে ও বেচারাকে করবে? ওর চেয়ে আমি অনেক বৃড়ি, আর ও আমার চেয়ে অনেক বৃদ্ধিমান আবার নাস্তাসিয়া কারপভ্নার চেয়ে ও হল অনেক বৃড়ো — নাস্তাসিয়া কারপভ্না শুধ্ব কচিদের নিয়ে জমায়।'

'ফিওদর ইভানিচকে কী করে আমি আপ্যায়ন করব?' লিজা বলল; 'উনি চাইলে ওঁর জন্যে পিয়ানোতে কিছু, বাজাতে পারি,' অব্যবস্থিতচিত্তে সে আবার বলে উঠল।

মার্ফা তিমোকেরেভ্না বললেন, 'চমংকার! এই তো ব্দিমতীর মতো কথা; তোরা নীচে যা, বাছা। তোর বাজানো শেষ হলে ফিরে আসিস। এই করে তাসে আমার হার হয়েছে, এমন রাগ হচ্ছে, দাঁড়া না। আমাকে হারের শোধ নিতে হবে।'

লিজা উঠে দাঁড়াল। লাভরেৎস্কি তার পিছন পিছন বাইরে এলেন। সি'ড়ি দিয়ে নামতে নামতে লিজা থেমে গেল।

সে বলতে শরের করল, 'মানুষের মনটা যে নানা উলটো-পালটা জিনিসে ভরা সে-কথাটা ঠিক। আপনার উদাহরণ দেখে আমার ভয় পাবার কথা, প্রেমের জন্যে বিয়ে করাকে অবিশ্বাস করার কথা, কিন্তু আমি…'

'ওঁকে আপনি প্রত্যাখ্যনে করেছেন?' বাধা দিয়ে লাভরেৎন্কি বললেন। 'না; কিন্তু আমি রাজীও হই নি। আমি ওঁকে আমার মনের কথা সব বলেছি; আর বলেছি অপেক্ষা করতে। আপনি খ্রিশ হয়েছেন?' চকিত হৈসে সে বলল, তারপর সির্শভ্র রেলিঙটা আলগাভাবে স্পর্শ করে দৌড়েনেমে গেল।

'कौ वाष्ट्राव वन्त्न?' भिष्ठात्माद एकाको चूत्व रत्न श्रम्न कदन।

'যা আপনার খ্নি', যাতে তাকে দেখতে পান সেভাবে বসতে বসতে তিনি উত্তর দিলেন।

লিজা বাজাতে শ্রু করল। অনেকক্ষণ ধরে নিজের আঙ্লেগ্লোর উপর থেকে সে চোথ সরাল না। অবশেষে লাভরেণ্স্কির দিকে মুথ তুলে সে বাজনা থামাল — লাভরেণ্স্কির মুখটা কেমন অন্তুত অস্বাভাবিক মনে হল তার। 'কী হয়েছে আপনার?' প্রশ্ন করল লিজা।

লাভরেংশিক বললেন, 'কিছুইে না। দিবি আছি আমি; আপনার জন্যে আমার আনন্দ হচ্ছে, আপনাকে দেখে — দয়া করে বাজিয়ে চলুন।'

এক মৃহ্ত থেমে লিজা বলল, 'আমার মনে হয় উনি যদি বাস্তবিক আমাকে ভালোবাসতেন তাহলে ঐ চিঠিটা লিখতেন না। তিনি ব্রুতে পারতেন যে এখন আমি তাঁকে কোনো উত্তর দিতে পারি না।'

লাভরেণিস্ক বললেন, 'ওটা দরকারী কথা নয়। দরকারী কথাটা হল আর্পান ওঁকে ভালোবাসেন না।'

'থামনে, এ কী কথা! আমি আপনার মৃত শ্বীর কথা ক্রমাগত ভাবছি আর আপনাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে।'

'ভোল্দেমার, আপনার কি মনে হয় না আমার লিজেত্ চমৎকার বাজায়?' পানশিনকে মারিয়া দ্মিত্তিয়েভ্না বলছিলেন।

পার্নাশন বললেন, 'হ্যাঁ, বাস্তবিক ভারি স্কুন্দর।'

তর্ণ সঙ্গীর দিকে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না কোমল দ্ভিতৈ তাকালেন, কিন্তু পানশিন আরো গন্তীর ও চিন্তাগ্রন্থভাবে ডাকলেন চোন্দটা সাহেব।

## 03

লাভরেংশ্বিক যুবক নন; লিজার প্রতি তাঁর মনোভাব যে কী সে-বিষয়ে বেশীক্ষণ তিনি কোনো বিদ্রমের মধ্যে থাকতে পারলেন না। অবশেষে সেই দিন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে লিজাকে তিনি ভালোবাসেন। এই চিন্তায় তিনি উংফুল্ল হয়ে উঠলেন না। নিজেকে নিজে তিনি বললেন, 'প'য়িচশ বছর বয়সে আমার হৃদয়কে এক মেয়ের কাছে গাছিত রাখা ছাড়া আরো ভালোকিছ্ম কি আমি করতে পারি না? কিন্তু লিজা 'তার' মতো নয়: অপমানকর আত্মতাগ সে দাবি করবে না; আমার লেখাপড়ার ব্যাঘাত সে করবে না; সে নিজেই আমাকে কঠিন, সং পরিশ্রম করার কাজে অনুপ্রাণিত করবে এবং এক মহং গন্তব্যস্থলে হাত ধরাধরি করে আমরা যাব। হাাঁ,' তিনি তাঁর চিন্তা এই ভেবে শেষ করলেন, 'সেটা খুব ভালো কথা, কিন্তু মুশকিল আমার সঙ্গে যাবার তার বিন্দুমান্ত উৎসাহ নেই। সে তো বলেছে তার মনে আতৎক স্ভিট করি? কিন্তু পানশিনকেও সে ভালোবাসে না... তুচ্ছ সাম্বনা!'

লাভরেৎ শ্বি ভাসিলিয়ভশ্বয়েত ফিরে গেলেন; কিন্তু সেখানে চার দিনের বেশী টিকতে পারলেন না — এতো তাঁর একঘেয়ে লাগল। উপরস্থু তিনি উৎকি ঠিত অবস্থায় ছিলেন: মাসিয়ে জ্ল্স ঘোষিত খবরের সমর্থন প্রয়েজন, কিন্তু তিনি কোনো চিঠি পান নি। সহরে ফিরে কালিতিনদের বাড়িতে সমেটা কাটালেন। এটা বোঝা শক্ত হল না যে মারিয়া দ্মিলিয়েভ্না তাঁর সঙ্গে অসন্তোষস্চক ব্যবহার করছেন; কিন্তু পিকেট খেলায় তাঁর কাছে পনেয়ে র্বল হেরে তাঁকে তিনি খানিকটা শান্ত করতে পারলেন — এবং লিজার সঙ্গে প্রায় আধ-ঘণ্টা কাটালেন, যদিও গত সম্বেয় তার মা তাকে সাবধান করে দির্মেছলেন — 'qui a un si grand ridicule'\* — এমন লোকের সঙ্গে বেশী অন্তরঙ্গ হওয়া উচিত নয়। লিজার মধ্যে তিনি একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন — তাকে বেশী চিন্তান্বিত বলে মনে হল। তাঁকে সে অনুপান্থিতির জন্য ভংগনা করল এবং প্রশ্ন করল আগামী কাল উপাসনায় যোগদান করবেন কি না (পরের দিনটা ছিল রবিবার)।

তিনি উত্তর দেবার আগেই সে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবেন; আমরা দ্বজনে একসঙ্গে তাঁর আত্মার শান্তির জন্যে উপাসনা করব।' তারপর সে বলল কী করা উচিত ব্রুতে পারছে না — মনন্দ্রির করার জন্য পানশিনকে আরো অপেক্ষা করিয়ে রাখার তার অধিকার আছে কি না।

'কেন?' লাভরেংশ্কি প্রশ্ন করলেন।

সে বলল, 'কারণ এখন আমার একটা ধারণা হচ্ছে যে সে মতামতটা কী হবে।'

সে জানাল তার মাথা ধরেছে, তারপর অব্যবস্থিতচিত্তে আঙ্কলের ডগাগ্বলো লাভরেংস্কিকে এগিয়ে দিয়ে উপরতলায় নিজের ঘরে চলে গেল।

গরের দিন লাভরেংশ্কি গির্জায় গেলেন উপাসনা করতে। তাঁর পেশিছবার আগেই লিজা গির্জায় পেশিছেছিল। তাঁকে সে লক্ষ্য করল, যদিও মাথাটা ঘোরাল না। আন্তরিকভাবে সে প্রার্থানা করে চলল: তার চোখের দ্যুদ্টিটা হয়ে উঠল কোমল আর ধীরে ধীরে তার মাথাটা ওঠাতে নামাতে লাগল। লাভরেংশ্কির মনে হল যে তাঁর জন্যও সে প্রার্থানা করছে — তাঁর হৃদয় এক অনিব্চনীয় মাধ্যের্থি শিউরে উঠল। একই সঙ্গে তিনি আনন্দিত ও সামান্য লম্জিত হয়ে উঠলেন। তাঁর চারিপাশের শ্বির হয়ে দাঁডিয়ে-থাকা লোকজন.

ফরাসী ভাষায় — যাকে নিয়ে অমন একটা সোরগোল হয়েছে।

সেই প্রিয় পরিচিত ম্থগনিল, গন্তীর মন্ত্রোচ্চারণ, ধ্প-ধ্ননার গন্ধ, জানালা থেকে আসা দীর্ঘ-তির্যক আলোকরশিম, এমন কি দেয়াল এবং গশ্ব্জাকৃতি ছাদের অন্ধকার — সর্বাকছ্য তাঁর হৃদয় পশ্য করল। বহ্নকাল পরে তিনি গির্জায় এলেন, বহ্নকাল পরে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানালেন; এমন কি এখনো তিনি উপাসনার কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না — কথা উচ্চারণ না করেও তিনি প্রার্থনা করলেন না — কিন্তু, ম্বহ্রতের জনা, শরীর দিয়ে না হোক, সর্বান্তঃকরণে ভত্তিলমুভাবে নিজেকে মাটির উপার লাটিয়ে দিলেন। মনে পড়ল শৈশবে তিনি এতাক্ষণ ধরে গির্জায় উপাসনা করতেন যে মনে হত কপালে যেন শীতল এক দপর্শ অনুভব করছেন: ভাবতেন যে মঙ্গলময় ঈশ্বর কাছে এসেছেন, কপালে এ'কে দিচ্ছেন তাঁর কর্ণা-তিলক। লিজার দিকে তিনি তাকালেন... ভাবলেন, 'তুমি আমাকে এখানে এনেছ, আমাকে স্পর্শ করো, আমার হৃদয়কে স্পর্শ করো।' তথনো লিজা অস্ফুট স্বরে প্রার্থনা করছিল; তাঁর মনে হল লিজার মৃখটা আনন্দে ভরে গেছে। আর একবার প্রার্থনা করলেন তিনি, অন্য আত্মাটির জন্য চাইলেন শান্তি — নিজের জন্য ক্ষা...

বাইরের দেউড়িতে তাঁদের দেখা হল; তাঁকে লিজা অভিনন্দন করল উজ্জ্বল, কোমল গান্ডীরে । গিজার উঠোনে কচি ঘাস এবং মেয়েদের নানা রঙের পোষাক ও র্মালগ্লোর উপর উজ্জ্বল রোদ ঝলমল করতে লাগল; কাছাকাছি অন্যান্য গিজার ঘণ্টাধ্বনি এল বাতাসে ভেসে; বেড়ার উপর চড়্ইগ্লো কিচিরমিচির করতে লাগল; টুপি-ছাড়া মাথায় হাসি-ভরা মুখে লাভরেৎন্দিক দাঁড়িয়ে রইলেন; মৃদ্ব বাতাসে তাঁর চুলের গ্লুছ এবং লিজার টুপির ফিতেগ্লো কাঁপতে লাগল। লেনেচ্কা ছিল লিজার সঙ্গে। তাদের দ্জনকে তিনি গাড়িতে উঠতে সাহায্য করলেন, পকেটের সমন্ত অর্থ দিয়ে দিলেন ভিথিরিদের, তারপর ধীরে ধীরে চললেন বাডির দিকে।

৩২

ফিওদর ইভানিচের দিনকাল বড় খারাপ পড়ল। সর্বদাই তিনি উব্তেজিত অবস্থায় থাকেন। প্রতিদিন সকালে স্বয়ং পোস্ট আপিসে যান, চিঠি এবং মোড়ক অধৈর্যভাবে ছে'ড়েন, কিন্তু সেই সাংঘাতিক গ্রেকবের সত্যি-মিথ্যে

প্রতিপল্ল করার মতো কিছুই পান না। মাঝেমাঝে নিজের উপর ঘূণা ধরে যায়। ভাবেন: 'আমি যেন শকনের মতো অপেক্ষা করে রয়েছি রক্তের জন্যে, আমার স্থার মৃত্যুর নিশ্চিত খবরের জন্যে!' প্রতিদিনই কোলিতিনদের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান; কিন্তু সেখানেও স্বস্থি পান না; স্পষ্টতই কর্রী তাঁকে দেখে মনে মনে গজরান: পানশিন বাডাব্যডি ভদুতা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করেন: লেম এমন ভাব দেখান যেন মানুষ জাতটার উপরেই তাঁর বিছেষ জন্মে গেছে, তাঁকে দেখে মাথা প্রায় নোয়ানই না, আর সবচেয়ে খারাপ হল — লিজা যেন তাঁকে এড়িয়ে চলে। ঘটনাচকে তাঁর সঙ্গে যখন তার একলা দেখা হয় সে হয়ে পড়ে অপ্রতিভ, আগে যেখানে অনুরূপ অবস্থায় তার ব্যবহার ছিল বিশ্বাসপূর্ণ। কী কথা যে সে বলবে তা সে ভেবে পায় না। নিজেও তিনি অপ্রস্তুত বোধ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই, আগে তিনি লিজাকে যেমন দেখেছিলেন তার চেয়ে সে সম্পূর্ণ বদলে গেল — তার মধ্যে দেখা গেল একটা চাপা উদ্বেগ, তার চলাফেরা, তার কণ্ঠস্বর, এমন কি তার হাসির মধ্যেও একটা চণ্ডলভাব, আগে কখনো যেটা ছিল না। মারিয়া দুমিত্রিয়েভূনা স্বার্থপর প্রকৃতির বলে অনামনন্দক, কিছুই তিনি সন্দেহ করলেন না। কিন্তু তাঁর প্রিয়পাত্রীর উপর মার্ফা তিমোফেয়েভূন্য নজর রাখতে লাগলেন। লিজাকে সেই খবরের কাগজটা দেখিয়েছিলেন বলে লাভরেণ্ঠিক একাধিকবার অনুশোচনা করলেন: সরল প্রকৃতির মানুষের কাছে তাঁর মানসিক অবস্থার মধ্যে এমনকিছা ছিল যেটা বির্বাক্তিকর — এ-বিষয়ে সচেতন না হয়ে তিনি পারলেন নাঃ এটাও তাঁর মনে হল যে লিজার পরিবর্তনের কারণ তার মানসিক দ্বন্দ্ব, পার্নাশনকে কী উত্তর সে দেবে সে-বিষয়ে তার সন্দেহ। একদিন ওয়াল্টার স্কটের একটি উপন্যাস লিজা তাঁর কাছে নিয়ে এল। সে নিজেই তাঁর কাছ থেকে বইটা চেয়ে নিয়েছিল।

তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এটা পড়েছেন?'

'না, এখন আমার পড়বার মতো মানসিক অবস্থা নর,' চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়ে সে উত্তর দিল।

'এক মিনিট দাঁড়ান; বহুদিন আপনার সঙ্গে একলা দেখা হয় নি। মনে হচ্ছে আমাকে আপনি ভয় করেন।'

'হ্যাঁ।'

'কী কারণে, জানতে পারি কি?' 'আমি জানি না।' লাভরেংশ্কি কিছু বললেন না।

তিনি আবার বলতে শ্রুর্ করলেন, 'আমাকে বল্লন, আপনি কি এর মধ্যে মন্ছির করে ফেলেছেন?'

মানে?' সে বলল মাটির দিকে চোখ নামিয়ে। 'আপনি তো জানেন আমি কী বলতে চাই…'

অকন্সাৎ লিজা আরক্ত হয়ে উঠল।

উত্তেজিত হয়ে সে বাধা দিয়ে উঠল, 'আমাকে জিগ্গেস করবেন না। আমি কিছে, জানি না: এমন কি নিজেকেই আমি জানি না...'

এই কথা বলে সে চলে গেল।

পরের দিন দুপুরের আহারের পর লাভরেৎস্কি কালিতিনদের বাডিতে পোছে দেখলেন যে সান্ধ্য উপাসনার জন্য আয়োজন হচ্ছে। থাবার ঘরের এক কোণে দেয়ালে ঠেস দেওয়া অবস্থায় পরিষ্কার ঢাকা দেওয়া একটি টেবিলে রাখা হয়েছে সোনালী ফ্রেমের মধ্যে ছোটো ছোটো দেব-মূর্তি, তাঁদের মাথার চারিধারের জ্যোতির উপর ছোটো ছোটো নিম্প্রভ জহরত। ধুসের ফ্রক-কোট এবং জ্বতো-পরা বৃদ্ধ এক পরিবেশনকারী ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে ঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে বিগ্রহের সামনে সর, সর, বাতিদানিতে দুটি মোমবাতি রেখে, নিজের উপর কুশ-চিহ্ন এ'কে, সামনের দিকে একবার ঝাকে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বৈঠকখানার আলো জনালানো হয় নি, সেটা শূন্য। খাব্যর-ঘরে পায়চারি করতে করতে লাভরেণ্স্কি প্রশন করলেন সেটা কোনো মহাপুরুষের দিন কি না। তাঁকে ফিসফিস করে জানানো হল যে না. লিজাভেতা মিথাইলভ্না এবং মাফা তিমোফেয়েভ্নার ইচ্ছানুসারে সাস্কা উপাসনার আয়োজন করা হয়েছে: জানানো হল যে এক দৈবশক্তিসম্পন্ন বিগ্রহ আনাবার কথা ছিল, কিন্তু সেটি এখন বাইরে -- গ্রিশ ভাস্টা দূরে এক অস্কুস্থ লোককে সোঁট সাহায্য করছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সহকারীদের সঙ্গে ধর্মযাজক হাজির হলেন। তিনি মধ্য-বয়সী লোক, তাঁর মাথায় মন্ত টাক। হল-ঘরে তিনি সশব্দে কাশলেন। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করবার জন্য বসার ঘর থেকে সারবন্দী হয়ে ধীরে ধীরে মহিলারা এলেন। লভেরেণ্স্কি নিঃশন্দে মাথা নুইয়ে তাঁদের অভিবাদন করলেন এবং তাঁরাও নিঃশব্দে তার প্রত্যুত্তর দিলেন। ধর্মযাজক খানিক অপেক্ষা করে আর একবার কেশে ভারি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলেন :

'আমরা কি আরম্ভ করব?'

মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না বললেন, 'শ্রু কর্ন, প্রুতমশাই।'

লোকটি ধর্মযাজকের পরিচ্ছদ পরতে শ্রে করলেন। শুদ্র পরিচ্ছদ-পরা এক সহকারী মোলায়েম প্ররে জবলন্ত অঙ্গার চাইলেন : ধূপ-ধুনোর গন্ধ উঠল। হল-ঘর থেকে ভূত্য আর দােশীর দল বেরিয়ে দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। রুকা ইতিপূর্বে কখনো নীচের তলায় আসে নি: অকস্মাৎ সে খাবার-ঘরে ছুটে গেল; তারা তাকে বার করার জন্য হুস্হাস্ করতে শুরু করল, কিন্তু সে ভয় পেয়ে এদিক ওদিক দোড়োদোড়ি করতে লাগল, তারপর হঠাৎ বসে পড়ল। একজন ভূত্য তাকে তুলে বাইরে নিয়ে গেল। উপাসনা শ্রের্ হল। লাভরেং স্কি এক কোণে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন; তাঁর আবেগগললো অদ্ভুত, প্রায় বিষয়; তিনি ঠিক ব্রুতে পারলেন না তাঁর অন্ভূতিটা কোন ধরনের। মরিয়া দ্মিতিয়েভ্না একেবারে সামনে; সম্ভ্রান্ত মহিলাস্ক্লভ আলস্যে নিজের উপর তিনি কুশ-চিহ্ন আঁকলেন, এদিক ওদিক চোখ বোলালেন, তারপর অকম্মাৎ তাকালেন ছাতের দিকে: তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে উৎকণ্ঠিত দেখাতে লাগল। নাস্তাসিয়া কারপভ্না মাটির উপর ঝাকে পড়লেন, তারপর উঠলেন সতর্কভাবে, কাপড়ের খসখস শব্দ করে। একেবারে স্থির হয়ে লিজা দাঁড়িয়ে রইল যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেছে; শুধু তার মুখের নিবিষ্ট অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যায় যে সে স্থিরসঞ্চল্পে ব্যগ্র হয়ে প্রার্থনা করে চলেছে। উপাসনার পর কুশটিকে চুম্বন করার সময় ধর্ম যাজকের বিরাট লাল হাতটাকেও একই ভাবে সে চুন্বন করল। ধর্মবাজককে মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না চায়ে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি তাঁর প্রোহিতের পরিচ্ছদ ত্যাগ করে, সাংসারিক লোকের মতো মহিলাদের সঙ্গে বৈঠকথানার ভেতরে চলে এলেন। চাপা আলাপ শুরু হল। ধর্মাযাজক চার পেয়ালা চা পান করলেন, ক্রমাগত মুছে চললেন তাঁর টাক, তারপর কথাচ্ছলে জানালেন যে, আভোশনিকভ নামে এক ব্যবসায়ী গিজের গম্বুজে সোনালী রঙ করার জন্য সাত শ' রুব্ল চাঁদা দিয়েছেন: ছুলি সারাবার এক নির্ভারযোগ্য ওষ্ট্রধের কথাও বললেন। লাভরেণ্ডিক স্কুকৌশলে লিজার পাশের আসনে বসলেন। সে কিন্তু আড়ন্ট হয়ে বসে রইল, প্রায় কঠোরভাবে দ্রেদ্ব রক্ষা করে; একবারও তাঁর দিকে তাকাল না। মনে হল ইচ্ছে করেই যেন তাঁকে উপেক্ষা করছে ; এক ধরনের নির্বৃত্তাপ গন্তীর আবেগ যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হাসবার এবং মজার কিছু বলার দুর্বোধ্য এক তাগিদ লাভরেংস্কি অনুভব করলেন, কিন্তু মনে মনে বিচলিত হয়ে পড়লেন, অবশেষে

চলে গেলেন হতবৃদ্ধি হয়ে... অন্ভব করলেন লিজার মধ্যে এমনকিছা, রয়েছে যার নাগাল তিনি পান নি।

আর একবার তিনি বৈঠকখানায় বসে গেদেওনভ্চিকর জটিল বকবকানি শ্নিছিলেন, এমন সময় হঠাৎ, কেন জানেন না, লাভরেৎচিক মাথা ঘোরাতেই চোখে পড়ল লিজার গভীর ঐকান্তিক সপ্রশন দ্ভিট... সে দ্বের্থায় দ্ভিট তাঁর উপরই নিবদ্ধ... সমস্ত রাত ধরে লাভরেৎচিক তার কথা ভাবলেন। বালকের মতো তাঁর প্রেম নয়, হা-হ্ভাশ করা তাঁর মানায় না, আর লিজা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সে-রকম আবেগ জাগায় না। কিন্তু প্রত্যেক বয়সেই প্রেমের বন্দ্রণা আছে, সেই বন্দ্রণা থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না।

#### 99

একদিন অভ্যেসমতো লাভরেংস্কি ছিলেন কালিতিনদের বাড়িতে। গ্রেমট দিনের পর সন্ধেটা এমন চমংকার যে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না, বাতাসের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও আদেশ দিয়েছিলেন বাগানের দিকের সব জানালা দরজাগুলো খুলে দিতে আর ঘোষণা করেছিলেন তাস খেলবেন না। কারণ ও-রকম আবহাওয়ায় প্রকৃতিকে উপভোগ করা উচিত: তাস খেলা হবে লজ্জার কথা। অতিথি বলতে কেবল ছিলেন পান্মিন। সন্ধার সৌন্দর্যে উৎসাহিত এবং শিল্প অনুভূতির এক প্রবাহে সচেতন হয়ে, কিন্তু লাভরেণ্স্কির সামনে গান গাইতে না চেয়ে তিনি কিছু কবিতা পড়তে স্থির করলেন: লেরমন্তভের কিছু কবিতা (প্রেশকিন তথনো আবার ফ্যাশন হয়ে ওঠেন নি) তিনি ভালোই আব্তি করলেন, কিন্তু তার মধ্যে ছিল মান্ত্রাতিরিক্ত ভাবাবেগ আর অন্যবশ্যক কারিগরি। তারপর অকস্মাৎ নিজের ভাবোচ্ছবাসে লজ্জিত হয়ে উঠে 'চিন্তা' নামে স্পরিচিত কবিতাটি উপলক্ষে তর্ম সম্প্রদায়ের উপর দোষারোপ এবং ভর্ৎসনা করতে শ্রের করলেন: তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে সর্বাকছ্য কীভাবে তিনি পরিবর্তন করতেন সে-কথা প্রমাণ করার কোনো সুযোগই তিনি হারালেন না। বললেন, 'রাশিয়া ইউরোপের পিছনে পড়ে রয়েছে: তার সমকক্ষ আমাদের হয়ে উঠতে হবে। অনেকে বলে থাকেন আমরা এখনো নবীন — সে-কথাটা একেবারে বাজে। আমাদের অভাব হল উদ্ভাবনী শক্তির। স্বয়ং

খোমিয়াকভ স্বীকার করেন যে আমরা ই'দুরে ধরার কলও আবিষ্কার করতে পারি নি। ফলে অবশ্যই বাধ্য হয়ে অন্যদের কাছ থেকে আমাদের ধার করতে হবে। লেরমন্তভ বলেন আমরা অসমুস্থ, — তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আধা-ইউরোপীয় হয়ে উঠেছি বলেই আমরা অস্ত্রে; কিছ্কাল আগে পর্যন্ত আমাদের একমাত্র ওষ্ধ ছিল রোগ দিয়ে রোগ সারানো...' ('Le cadastre,' লাভরেংস্কি ভাবলেন)। 'আমাদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে ব্যক্তিমান, les meilleures têtes,' তিনি বলে চললেন, 'সে-বিষয়ে বহুকাল আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন; সব জাতই মূলত এক, শুধু ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর্ন, তাহলেই কাজ হাসিল হবে। সবকিছুকে প্রচলিত জাতীয় রীতিনীতির উপযোগী করে তোলা যায় বলে আমি মনে করি: সেটা হল আমাদের কর্তব্য, লোকজনের কর্তব্য... (আর একটু হলেই তিনি বলে ফেলেছিলেন রাষ্ট্রীয়) — সাধারণ কর্মচারীদের কর্তব্য: কিন্ত যদি প্রয়োজন হয়, আপনাদের দুর্ভাবনা করার দরকার নেই — ওই প্রতিষ্ঠানগুলো নিজে থেকেই জাতীয় র্নীতিনীতিকে নতুন করে গড়ে তুলবে।' তাঁর প্রত্যেক কথায় সবজান্তার মতো মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না মাথা নাড়তে লাগলেন। ভাবলেন, 'দেখো, আমার বৈঠকখানায় কী রকম বু.দ্ধিমান লোক বক্ততা দিচ্ছে।' জানালায় ঠেস দিয়ে লিজা চুপ করে বসে রইল; লাভরেণ্স্কিও চুপচাপ রইলেন। তাঁর সঙ্গিনীর সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না এক কোণে বসে তাস খেলছিলেন. নিজের মনে কী যেন তিনি বিডবিড করলেন। পানশিন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে গড়গড় করে বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বরের মধ্যে ছিল একটা চাপা রাগ: মনে হল তিনি যেন পুরো একটি যুগের মানুষদের তিরম্কার করছেন না, তিরস্কার করছেন তাঁর পরিচিত করেকজনকে। তাঁর বাগাড়ন্বর বক্তৃতার ছেদগুলোকে এক নাইটিঙ্গেলের সন্ধ্যাকালীন প্রথম সূর ভরে তুলতে লাগল: কালিতিনদের বাগানের এক বড় লিলাক ঝোপে সে বাসা বে'র্যেছিল। লাইম গাছের স্থির চুড়োগ্মলোর উপরকার গোলাপী আকাশে প্রথম তারাগ্মলো ফুটে উঠতে লাগল। লাভরেণ্ঠিক দাঁডিয়ে উঠে পানশিনের কথার প্রতিবাদ করলেন; একটা বিতপ্তা শ্রুর হয়ে গেল। লাভরেংস্কি তর্নদের এবং রাশিয়ার স্বাবলম্বনের সমর্থন করলেন; এই নতুন লোকদের বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষ নিয়ে তিনি নিজেকে এবং তাঁর কালের লোকদের বলিস্বর্প উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। চটে উঠে তীব্রভাবে পানশিন ঘোষণা করলেন যে বুলিমান লোকদের দরকার স্বাকিছুর পরিবর্তন করা, এবং

কান্মেরজ্যুজ্কারের পদ ও সরকারী পেশা সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে কথা বলতে বলতে এমন একটি জায়গায় পোছলেন যখন তিনি লাভরেংস্কিকে বললেন যে তিনি একজন পশ্চাৎপদ রক্ষণশীল মান্ত্র, এমন কি ইঙ্গিত করলেন — সত্যি বটে খাব ঘারিয়ে -- সমাজের মধ্যে তিনি যে কুলিম স্থান অধিকার করে আছেন সে-সন্বন্ধে। লাভরেৎস্কি চটে উঠলেন না, এমন কি চের্নিচয়েও কথা বললেন না (তাঁর মনে পডল যে মিখালেভিচও তাঁকে বলেছিল পশ্চাৎপদ তবে ভল্টেরিয়ান) -- অতি স্থিরভাবে পানশিনের সমস্ত যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি তাঁকে পরাস্ত করলেন। স্বাকিছ্যকে একই সঙ্গে পরিবর্তন করা এবং সবকাবী কর্মানবীদের দান্তিক মনের স্তবে যে-সব পরিবর্তানের কথা জন্মছে সেইমতো পরিবর্তন করার অবাস্তবতাকে তিনি প্রমাণ করলেন। এই পরিবর্তানগালোকে মাতৃভূমি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান কিংবা কোনো আদর্শে আন্তরিক বিশ্বাস, এমন কি নেতিবাচক দিক থেকেও সমর্থন করা যায় না। তিনি নিজের শিক্ষার উল্লেখ করলেন, দাবি জানালেন যে প্রথমে ও সর্বাগ্রে সাধারণের বিজ্ঞতাকে যেন বিনীত দুষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রীকার করে নেওয়া হয় — এমন দ্বিউভঙ্গী নিয়ে, ষেটা না থাকলে দুঃসাহসিকতা ভ্রমকে সংশোধন করতে পারে না। অবশেষে সময় এবং শক্তির দার্ল অপচয় নিয়ে যে নিন্দা করা হয়েছিল সেটা তিনি সমর্থন করলেন, তাকে তিনি যথার্থ বলে মনে করলেন।

'এ-সব খ্ব ভালো কথা!' পানশিন চীংকার করে উঠলেন, ইতিমধ্যে তিনি দার্ণ চটে উঠেছিলেন; 'কিন্তু এইতো আপনি রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন— আপনি কী করবেন বলে ভেবেছেন?'

লাভরেংশ্কি উত্তর দিলেন, 'জমিতে লাঙল চষব, এবং চেদ্টা করব যথাসম্ভব ভালো করে লাঙল চষতে।'

পানশিন বললেন, 'খ্ব প্রশংসার কথা, সন্দেহ নেই। আমি শ্নেছি ও-ব্যাপারে আপনি খ্ব পারদর্শী। কিন্তু আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে সবাই ও-ধরনের কাজের উপযুক্ত নয়…'

বাধা দিয়ে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বলে উঠলেন, 'Une nature poétique\* নিশ্চয়ই লাঙল চষতে পারবেন না... et puis\*\* ভ্যাদিমির নিকোলাইচ, আপনার কাজ যে হল স্বকিছ্ব করা en grand'\*\*\* ।

ফরাসী ভাষায় — কর্মব্যক প্রকৃতি।

<sup>🕶</sup> ফরাসী ভাষায় — তাছাড়া।

<sup>\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — জমকালো করে।

এমন কি পানশিনের কাছেও এটা খুব বাড়াবাড়ি বলে মনে হল: ভর্মোংসাহ হয়ে তিনি আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করলেন। তিনি চেণ্টা করলেন নক্ষরমণ্ডিত আকাশের সৌন্দর্য, শ্বাটের সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার দিকে মোড় ফেরাতে — কিন্তু আলোচনা জমল না; অবশেষে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার কাছে তিনি প্রস্তাব করলেন পিকেট খেলার। 'কী! এ-রক্ম স্ন্দর রাতে?' তিনি দ্বর্বলভাবে প্রতিবাদ করলেন, কিন্তু তা সত্তেও আদেশ দিলেন তাস আনতে।

পানশিন সশব্দে নতুন তাসের একটা প্যাকেট খ্লালেন। এদিকে লিজা ও লাভরেংশিক, যেন একমত হয়ে সেখান থেকে উঠে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে গিয়ে বসলেন। তাঁরা উভয়েই অকস্মাৎ এতো খ্লিশ হয়ে উঠেছিলেন যে দ্জনে একলা থাকতে তাঁদের সামান্য ভয়ই হল — এ-কথাও তাঁরা ব্বতে পারলেন যে গত কয়েক দিনের সঙ্কোচের ভাবটা চিরকালের মতো অদ্শা হয়েছে। ব্দ্ধা গোপনে লাভরেংশিকর গাল চাপড়ে, ধ্র্তভাবে চোখ ক্টকে বার কয়েক মাথা নাড়লেন, তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'ওই সবজান্তাটাকে তুই যে একহাত নিলি — সাবাস্।' ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ হয়ে গেল; শ্ব্দ্ব শোনা যেতে লাগল মোমবাতির অপ্পট চড়্চড় শব্দ, মাঝেমাঝে টেবিলের উপর টোকা, বিশ্ময়স্টক শব্দ অথবা হিসেব গোনা; আর সেই নাইটিসেলটার তাঁর ধ্টা ও মিঘিট গান রাত্রির শিশির-ন্নাত শতিলতার সঙ্গে খোলা জানালার ভিতর দিয়ে স্লোতের মতো প্রবেশ করতে লাগল।

98

লাভরেৎ দ্বির সঙ্গে পান শিনের বিতর্কের সময় লিজা একটি কথাও বলে নি, কিন্তু মন দিয়ে সে শ্নছিল আর লাভরেৎ দ্বির সঙ্গে একমত হয়েছিল। রাজনীতিতে তার উৎসাহ ছিল খ্ব কম, কিন্তু এই উচ্চবর্গাঁর কর্মচারীর উদ্ধৃত দ্বরে তার বিতৃষ্ধা ধরে গিয়েছিল (ইতিপ্রের্ব কখনো তিনি ও-রকম ভাবে আত্মবিদ্মৃত হয়ে কথা বলেন নি)। রাশিয়ার প্রতি তাঁর ঘ্ণা দেখে লিজা দার্ণ আহত হয়েছিল। লিজা আগে কখনো ভাবে নি সে দেশ-ভক্ত, কিন্তু রুশ লোকদের কাছে সে দ্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; রুশী মনোভাবে সে আনন্দ পায়। তার মা-র জমিদারীর মোড়ল যখন সহরে আসে তখন তার

সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সহজভাবে গল্প করে চলে, আর গল্প করে তার সঙ্গে সমানে সমান হয়ে, বিন্দুমান্তও শ্রেষ্ঠত্বের ভাব থাকে না। লাভরেৎস্কি এ-সব কথা অন,ভব করেছিলেন: পার্নাশনের কথার উত্তর দেবার কফ স্বীকার তিনি করতেন না; তিনি যা বলেছিলেন তা শ্বের্লিজার জন্য। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলেন নি. কচিৎ তাঁদের দূষ্টি বিনিময় হয়েছিল: কিন্তু তাঁরা উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে সেই সন্ধায় তাঁরা পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে একই জিনিস তাঁরা পছন্দ বা অপছন্দ করেন। শুধু একটা বিষয়ে তাঁদের মতানৈক্য ছিল, কিন্তু লিজা গোপনে আশা করেছিল ঈশ্বরে তাঁর ভক্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে বলে। মার্ফা তিমোফেয়েভানার পাশে বসে মনে হল তাঁরা তাঁর খেলাটা দেখছিলেন: বান্ত্রবিকই তাঁরা খেলাটা দেখেছিলেন — কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁদের বুকের ধক্ধকানি বেড়ে উঠেছিল, আর স্বাকিছুই ছিল তাঁদের জন্য: তাঁদের জন্যই নাইটিঙ্গেল গাইছে গান, তারাগুলো করছে ঝকমক আর গ্রীষ্মকালের অবসন্নতা ও উত্তাপে যেন বিমিয়ে পড়ে গাছগুলো মৃদুস্বরে করছে মর্মর। তাঁর হৃদয়ে যে-অনুভূতির জোয়ার এসেছিল তার মধ্যে লাভরেংস্কি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন — আর তাতে খ্রমিই হলেন। কিন্তু কুমারী মেয়ের সরল হৃদয়ে কী যে ঘটছে ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না: তার নিজের কাছেই সেটা রহস্যময়: অতএব সবাইকার কাছেই সেটা রহস্য হয়ে থাকুক। কেউ জানে না, কেউ কখনো দেখে নি বা দেখবে না, কী করে মাটির তলায় অর্জ্যরিত ও জীবন্ত হয়ে ওঠে সেই বীজ, যার জন্ম বাঁচবার জন্য, ফুল ফোটাবাব জন্য।

দশটা বাজল। নাস্তাসিয়া কারপভ্নার সঙ্গে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না উপরে গেলেন। লাভরেণিক ও লিজা ঘরটা পেরিয়ে বাগানে যাবার খোলা দরজাটার কাছে দাঁড়ালেন, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকালেন, তারপর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন; তাঁদের ইচ্ছে হল পরস্পরের হাত ধরে প্রাণভরে গল্প করতে। তাঁরা ফিরে গেলেন মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না ও পানশিনের কাছে। তখনো তাঁদের পিকেট খেলা শেষ হয় নি। অবশেষে শেষবারের মতো 'সাহেব' ডাকা হল এবং আরামকেদারার কুশনের উপর থেকে দীর্ঘাসা ফেলে ও মৃদ্ আর্তনাদ করে কর্র্তী উঠলেন। পানশিন তাঁর টুপিটা নিয়ে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার হাত চুন্বন করে বললেন যে এমন ভাগ্যবান লোক আছে যারা ইচ্ছে করলে ঘ্মোতে বা স্ক্রের রাহিকে উপভোগ করতে পারে, এদিকে

তাঁকে কিন্তু কতকগ্নলো বাজে কাগজ নিয়ে সকাল পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। তারপর লিজাকে আডম্টভাবে নায়ে অভিবাদন করে (তিনি আশা করেন নি যে বিয়ের প্রস্তাব করায় তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা হবে — এবং সেজন্যই লিজার উপর তিনি চটে উঠেছিলেন) গৃহত্যাগ করলেন। তিনি যাবার অলপ পরে গেলেন লাভরেণ্স্কি। ফটকের কাছে তাঁরা বিদার নিলেন; নিজের ছড়ির একটা প্রান্ত দিয়ে ঘাড়ে খোঁচা মেরে পানশিন তাঁর কোচোয়ানকে জাগালেন, তারপর আসনে বঙ্গে চলে গেলেন। লাভরেংস্কির বাডি ফিরতে ইচ্ছে হল না: সহরকে পিছনে ফেলে তিনি উন্মুক্ত মাঠে হে'টে গেলেন। চাঁদ না থাকা সত্তেও রাত্রিটি শাস্ত ও স্বচ্ছ: শিশির-ন্নাত ঘাসের উপর দিয়ে লাভরেংস্কি বহুক্ষণ ঘুরলেন: একটা সরু পায়ে-চলা-পথে পেশছুলেন তিনি: সে পথ ধরে তিনি একটা লম্বা বেডা ও ছোটো ফটকের কাছে এসে পডলেন। তিনি ফটকটা ঠেলতে চেষ্টা করলেন — কেন তা তার নিজেরই জানা ছিল না: মৃদ্ধ শব্দ করে ফটক খুলে গেল যেন সেটা তাঁর করস্পর্শের জন্য অপেক্ষা করছিল। লাভরেৎস্কি দেখলেন তিনি একটা বাগানের মধ্যে এসে পডেছেন. এক লাইম বীথি ধরে তিনি কয়েক পা এগলেন, তারপর বিশ্মিত হয়ে অকম্মাৎ গেলেন থেমে। কালিতিনদের বাগানটা তিনি চিনতে পারলেন।

তাড়াতাড়ি তিনি এক হেজেল ঝাড়ের ছায়ায় সরে গেলেন এবং অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে; অবাক হয়ে কাঁধ ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি।

ভাবলেন, 'এ তো নেহাৎ খামোকা নয়।'

চারিধার নিশুদ্ধ; বাড়ি থেকে কোনো শব্দ তাঁর কানে এল না। সাবধানে তিনি হাঁটতে লাগলেন। বীধিকার এক বাঁকে অকস্মাৎ সমস্ত বাড়িটা দেখা গেল; উপরতলার দুটি জানালার আলোর শিখা ছাড়া আর সবিকছুই অন্ধকার: লিজার ঘরের সাদ্য পর্দার পিছনে একটি মোমবাতি জনলছিল আর মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার শোবার ঘরে বিগ্রহের সামনে জনলছিল ছোটো একটা লাল আলো — সোনালী ফ্রেমটার উপর সামান্য চকচক করছিল; তার নীচে বারান্দায় যাবার দরজাটা হাট করে খোলা। বাগানের এক কাঠের বেশ্চে লাভরেৎদ্কি বসলেন, হাতের উপর ভর দিয়ে রাখলেন মুখটা, তারপর চেয়ে রইলেন সেই দরজা আর লিজার জানালাটার দিকে। সহরের একটা ঘড়িতে মাঝারাতের ঘণ্টা বাজল; বাড়ির ভিতরকার ছোটো একটি ঘড়িতে তীক্ষ্য শশ্দে বাজল বারোটা। চৌকিদার লাঠি দিয়ে কয়েকবার কাঠের তক্তাটা ঠুকল। লাভরেৎদ্কি কছত্বই ভাবলেন না, কিছুই আশা করলেন না; লিজার কাছে

রয়েছেন, তার বাগানে বসে আছেন, সেই বেঞে বসে রয়েছেন যেখানে সে বহুবার বসেছে — এই অনুভূতিতেই তিনি খ্রিশ হয়ে উঠলেন... লিজার ঘরের আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

'ওগো প্রিয়তমা মেয়ে, শ্বভরাত্রি,' তাঁর আসন থেকে না নড়ে লাভরেৎস্কি ফিসফিস করে বললেন, তাঁর দূল্টি অন্ধকার জানালার উপর আটকে রইল।

একতলার একটা জানালায় হঠাৎ একটা আলো দেখা গেল, সরে গেল সেটা আর একটার, তারপর তৃতীরটায়... ঘরগ্রলার ভিতর দিয়ে মোমবাতি নিয়ে কেউ হাঁটছে। 'এ কি লিজা হতে পারে? অসম্ভব!..' লাভরেৎ দ্বি আসন ছেড়ে দাঁড়ালেন... মৃহ্তের জন্য আতি পরিচিত একটি মূর্তি তিনি দেখলেন — লিজা বৈঠকখানায় এল। পরনে তার সাদা গাউন, বিন্দিন করে বাঁধা তার চুলগ্রলো কাঁধের উপর ঝুলছে। নিঃ শব্দে সে টেবিলটার কাছে গেল, তার উপর ঝ্রুকে পড়ল, মোমবাতিটা নামাল, তারপর কী যেন খ্রুকতে লাগল। তারপর বাগানের দিকে মৃথ ফিরিয়ে সে খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে এসে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে রইল — সাদা পোষাক-পরা ছিপছিপে একটি মূর্তি। লাভরেৎ দ্বিক ভর্মুকর শিউরে উঠলেন।

'লিজা!' প্রায় শোনাই যার না এমন ফিসফিস করে কথাটা তাঁর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।

লিজা চমকে উঠে তীক্ষা দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে তাকাল।

'লিজা!' আরো জোরে আবার ডেকে লাভরেংশ্কি বীথিছায়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন।

লিজা আতৎেক গলাটা বাড়িয়েই পিছিয়ে গেল: তাঁকে সে চিনতে পেরেছে। লিজাকে তিনি তৃতীয়বার ডেকে তার দিকে হাত প্রসারিত করলেন। দরজা থেকে সরে সে বাগানে এল।

মৃদ্বেরে সে বলল, 'আর্থান? আর্থানে?'

'আমি... আমি... একটু শ্নেন্ন,' লাভরেণপিক ফিসফিস করে বললেন, তারপর তার হাত চেপে ধরে সেই বেঞের কাছে নিয়ে এলেন।

বিনা বাধার তাঁর পিছন পিছন লিজা এল। তার মুখের ফ্যাকাশে রঙে, তার স্থির দৃষ্টিতে, তার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গীতে ফুটে উঠল দার্ণ বিসময়। লাভরেংশিক তাকে বসিয়ে নিজে তার মুখোম্খি দাঁড়িয়ে রইলেন।

তিনি শ্বর করলেন, 'আমি এখানে আসতে চাই নি। আমাকে টেনে

এনেছে... আমি... আমি আপনাকে ভালোবাসি,' একটা অনিচ্ছাকৃত আত্তেক তিনি বলে উঠলেন।

লিজা ধীরে ধীরে তাঁর দিকে তাকাল; মনে হল, শুধু এখনই যেন সে ব্রুবতে পারছে সে কোথায় এবং কী ঘটনা ঘটছে। সে উঠতে চাইল, পারল না, তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

'লিজা,' লাভরেংশ্কি ফিসফিস করে বললেন; 'লিজা,' আবার তিনি বললেন, তারপর তার পায়ের কাছে নতজান; হয়ে বসলেন...

কাঁধটা সামান্য কে'পে উঠল লিজার, ফ্যাকাশে হাতের আঙ*্*ল দিয়ে সে আরো জোরে মুখ ঢাকল।

'কী হয়েছে?' ফিসফিস করে বললেন লাভরেং স্কি, আর শ্নেতে পেলেন একটা চাপা কারা। তাঁর ব্যুকটা দার্ণ ধকধক করতে লাগল... এই কারার অর্থ তিনি জানেন। 'আমাকে আপনি ভালোবাসেন এটা কি সম্ভব?' ফিসফিস করে বলে তিনি লিজার হাঁটু স্পর্শ করলেন।

লিজাকে তিনি বলতে শ্বনলেন, 'উঠুন, উঠুন, ফিওদর ইন্তানিচ। এ আমরা কী করছি?'

লাভরেং স্কি উঠে তার পাশে বসলেন। তখন আর সে কাঁদছিল না। ভিজে চোথ দিয়ে তাঁকে সে দেখছিল মন দিয়ে।

'আমার ভয় করছে; আমরা কী করছি?' ভাঙা গলায় লিজা বলল।

আবার তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি; আমার সমস্ত জীবন আপনাকে দিতে প্রস্তুত।'

সে এমনভাবে শিউরে উঠল যেন কী একটা আতৎক হয়েছে তার, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলল।

বলল, 'সবকিছ্ব ভগবানের হাতে।'

'কিন্তু আমাকে কি আপনি ভালোবাসেন, লিজা? আমরা কি স্থী হব?' সে চোখ নামাল; তাকে তিনি ধীরে ধীরে নিজের কাছে টেনে আনলেন, মাথাটা তার এলিয়ে পড়ল তাঁর কাঁধের উপর... মুখ নামিয়ে তার ফ্যাকাশে ঠোঁটকে নিজের ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করলেন তিনি।

আধ-ঘণ্টা পরে বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়ালেন লাভরেংস্কি, দেখলেন ফটকের তালা বন্ধ। তাই বেড়াটা টপকাতে তিনি বাধ্য হলেন। সহরে ফিরে তিনি ঘ্নান্ত রাস্তা ধরে চললেন। তাঁর হৃদয় এমন এক বিরাট আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল য়া তিনি আশা করেন নি; তাঁর সমস্ত সন্দেহের অবসান হল। ভাবলেন, 'দ্র হও, অতীতের অপচ্ছায়া! সে আমাকে ভালোবাসে, সে আমার হবে।' অকস্মাৎ তাঁর উপরকার বাতাস এক অনির্বচনীয় উল্লাসিত শব্দে যেন ভরে গেল; তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন: সঙ্গীত আরো স্বর্গাঁয় হয়ে উঠল এবং বয়ে চলল শক্তিশালী এক স্বরের বন্যয় — সেই প্রাণবন্ত সঙ্গীতে তাঁর বিরাট আনন্দের সবটা যেন কথা কয়ে আর গান গেয়ে উঠল। তিনি তাঁর চারিধারে তাকালেন। একটি ছোটো বাড়ির উপরতলার দ্বিট জানালা দিয়ে সেই সঙ্গীত ভেসে আসছিল।

'লেম্!' লাভরেংশ্কি চে°চিয়ে উঠে বাড়িটার দিকে দৌড়লেন। 'লেম্! লেম্!' জোরে জোরে তিনি ডাকতে লাগলেন।

শব্দটা থেমে গেল আর জানালায় দেখা গেল ড্রেসিং গাউন-পরা, ব্ক-খোলা এবং এলোমেলো চুলওলা এক বৃদ্ধের চেহারা।

মর্যাদাব্যঞ্জক গলায় তিনি বললেন, 'আরে! আপনি?'

'ক্রিন্ডোফার ফিওদরিচ, কী চমৎকার বাজনা! ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে চুকতে দিন।'

কোনো কথা না বলে মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে হাত বাড়িয়ে জানালার ভিতর দিয়ে সদর দরজার চাবিটা তিনি নীচে ফেলে দিলেন। লাভরেংশ্কি দৌড়ে সি'ড়ি দিয়ে উঠে যরের মধ্যে লেমের কাছে এলেন। কিন্তু শেষোক্তজন রাজকীয় ভঙ্গীতে তাঁকে একটা চেয়ার দেখিয়ে খাপছাড়াভাবে রুশ ভাষায় বললেন: 'বস্নুন, শ্নুনুন,' নিজে বসলেন পিয়ানোর সামনে, চারিদিকে গবিত ও কঠিন দুভিতে দ্কপাত করে নিয়ে বাজাতে শ্রু করলেন। এমন সঙ্গীত লাভরেংশ্কি বহুকাল শোনেন নি: একেবারে প্রথম স্বুর্ থেকে আবেগময় কোমল মুর্ছনা তাঁর হদয়কে আছেয় করল; অনুপ্রেরণা, আনন্দ এবং সৌন্দর্যের আগ্রুনে তা দীপ্তিময় ও পরিপ্রেণ; তা যেন উ'ছু হয়ে উঠছে, মিলিয়ে যাছেছ; প্রথিবীতে যাকিছ্ব মহার্ঘ, যাকিছ্ব গহন, যাকিছ্ব পবিত্র তাকে ছুয়ে গেল তা; এক অমর বেদনা ঝারয়ে তা যেন ঢলে পড়ল এক অপাথিব মরণে। লাভরেংশ্কিক উঠে আবেগে রোমাণ্ডিত ও ফ্যাকাশে হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মনে হল, এই সঙ্গীত যেন নবাবিন্দৃত প্রেমের স্বুথে প্রশাকরত তার হদয়কে বিদ্ধ করছে, সঙ্গীত নিজেই প্রশিক্ত হাছেল প্রেমে। শেষ স্বুর মিলিয়ে যাবার পর তিনি ফিসফিস করে বলে উঠলেন, 'আর একবার।' বৃদ্ধ তাঁর দিকে তীক্ষ্ম দুভিট নিক্ষেপ

করে হাত দিয়ে নিজের ব্ক চাপড়ে, নিজের মাতৃভাষায় ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি পেরেছি, কারণ আমি এক বড় গ্লী।' আবার তাঁর রচিত আশ্চর্য স্কুশর সঙ্গীত তিনি বাজালেন। ঘরের মধ্যে মোমবাতি ছিল না; জানালার উপর উদীয়মান চাঁদের আলো আড়াআড়িভাবে পড়েছে; কোমল বাতাস কে'পে উঠেছে সঙ্গীতে; দরিদ্র ছোটো ঘরটিকে মনে হল যেন এক পবিত্র পাঁঠ এবং উষার রুপোলি আবছায়ায় ফুটে উঠেছে বৃদ্ধের উল্লত ও অনুপ্রাণিত মন্তক। লাভরেংদ্কি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রথমে লেম্ তাঁর আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তর দিলেন না, তিনি এমন কি তাঁর কন্ই দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দিলেন। বহুক্ষণ ধরে সেই কঠিন, প্রায় রুড় মুখভাব করে ক্ষির হয়ে তিনি বসে রইলেন এবং শ্রের দ্বার বিড়বিড় করলেন: 'আহা!' অবশেষে তাঁর রূপান্তরিত মুখাবয়ব শিথিল হয়ে এল এবং লাভরেংদ্কির আন্তরিক অভিনন্দনের উত্তরে প্রথমে তিনি মৃদ্ধ হাসলেন, তারপর কাল্লায় ভেঙে পড়ে শিশ্বর মতো কাঁদতে লাগলেন দ্বর্বলভাবে।

তিনি বললেন, 'ঠিক এই মৃহ্তে আপনার আসাটা খ্ব আশ্চর্য, কিন্তু আমি জানি, স্বকিছ্ম আমি জানি।'

'আপনি সব জানেন?' ভয় পেয়ে লাভরেণ্ঠিক প্রশ্ন করলেন।

লেম্ উত্তর দিলেন, 'শ্নেলেন তো কী বললাম। আপনি কি ব্রুত

সকাল না হওয়া পর্যন্ত লাভরেৎস্কি ঘ্রমোতে পারলেন না; সমস্ত রাত তিনি বিছানায় বসে রইলেন। আর লিজাও ঘ্রমোতে পারল না: সে প্রার্থনা করছিল।

## 96

লাভরেং শ্বিকর শৈশব এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে পাঠক পরিচিত। এবার আমরা লিজার শিক্ষার কথা কিছু বলব। যখন তার দশ বছর বয়স তখন তার বাবার মৃত্যু হয়। কিছু তিনি লিজার উপর বিশেষ সময় দেন নি। ব্যবসা সংক্রান্ত দুর্ভাবনায় তিনি থাকতেন আছেল হয়ে, সর্বদাই বাস্ত থাকতেন সম্পত্তি বাড়াবার জন্য তাঁর নানা পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি ছিলেন রাগী, অভদ্র এবং অসহিষ্ণু প্রকৃতির মান্ষ। তাঁর সন্তানদের শিক্ষক, শিক্ষায়িত্রী, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্য মুক্তহন্তে তিনি অর্থ দিতেন। তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন — তাঁর কথায় — 'কাঁদ,নে ছেলেমেয়েদের কোলে করে নাচাতে'। বাস্তবিক, কোলে করে নাচাবার সময় তাঁর খুব কম ছিল — তিনি কাজ করতেন, ব্যবসা দেখতেন, ঘুমুতেন কম, কচিৎ কখনো তাস খেলতেন, তারপর আবার ফিরে যেতেন কাজে। নিজেকে তিনি তুলনা করতেন মাড়াই কলে জ্বতে দেওয়া ঘোড়ার সঙ্গে। 'হ্যাঁ, আমার জীবন খবে তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেছে.' মৃত্যু-শয্যায় শুকুনো ঠোঁটে তিক্ত হাসি হেসে তিনি বিডবিড করে বলেছিলেন। তাঁর স্বামীর চেয়ে লিজার উপর মারিয়া দুমিতিয়েন্ড নাও বেশী সময় দেন নি, যদিও লাভরেণস্কির কাছে তিনি গর্ব করে বলেছিলেন যে তিনি একলাই সব ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছেন। তাকে তিনি পতুলের মতো সাজাতেন, অতিথিদের সামনে তার মাথায় হাত বুলোতেন আর তার সামনেই তাকে বলতেন ভারি বৃদ্ধিমতী ভারি মিষ্টি — এবং ঐ পর্যস্ত: এই অলস মহিলার পক্ষে সব সময় নজর রাখা অতিরিক্ত পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল। তার পিতার জীবন্দশায় প্যারিস থেকে আগত মাদমোয়জেল মোরো নামে এক শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে লিজা ছিল। তার বাবার মৃত্যুর পর সে ছিল মার্ফা তিমোফেয়েভ নার তত্ত্বাবধানে। পাঠক মার্ফা তিমোফেয়েভ নাকে চেনেন। মাদমোরজেল মোরো ছিলেন শুকনো চেহারার ছোটুখাটু জীব, তাঁর ভাবভঙ্গী এবং মগজটা ছিল পাখিদের মতো। যৌবনে তিনি খাব ফুর্তির জীবন যাপন করেছিলেন, কিন্তু আসন্ন বার্ধক্যে তাঁর ছিল দুটি ঝোঁক — মিষ্টি আর তাস। খিদে মিটে যাবার পর এবং যখন তাস খেলতেন না বা গলপ করতেন না, তথন তাঁর মুখটা দেখাত মড়ার মুখোসের মতো: বসে থাকতেন, তাকাতেন, নিশ্বাস ফেলতেন, সবই ঠিক, কিন্তু তাঁর মূখ দেখে স্পন্ট বোঝা যেত যে তাঁর মাথার মধ্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁকে ভালোমান, যও বলা যায় না: ভালোমান্য পাখি বলে কোনো জিনিস নেই। চপলভাবে যোবন কাটাবার জন্য, না কি আশৈশব প্যারিসের বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করার জন্য — কী কারণে বলা যায় না, এক শস্তা সার্বজনীন সন্দেহবাদের ছোঁয়াচ তাঁর লেগেছিল যেটা এই অতি প্রচলিত কথাগলোর মধ্যে প্রকাশ পেত 'Tout ça c'est des bêtises!'\* তিনি ব্যাকরণদুষ্ট হলেও খাঁটি প্যারিসীয় অপভাষা বলতেন, পরচর্চা করতেন না এবং তাঁর কোনো থামখেয়ালিপনা ছিল

ফরাসী ভাষায় — এ-সব বাজে কথা ৷

না — শিক্ষরিত্রীর কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করা যায়? লিজার উপর তাঁর প্রভাব সামান্যই পর্ডোছল। এ-কারণে তার উপর আরো বেশী প্রভাব পঞ্ছেল তার ধাত্রী আগাফিয়া ভ্যাসিয়েভ্নার।

এই মহিলাটির ইতিহাস ভারি চিত্তাকর্ষক। কৃষক পরিবারে তার জন্ম: ষোল বছর বয়দে এক চাষীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু সে ছিল তার অন্যান্য কৃষক বোনদের চেয়ে আশ্চর্য রকম ভিন্ন প্রকৃতির। কুড়ি বছর ধরে তার বাবা ছিল গ্রামের মোড়ল। অনেক টাকা সে করেছিল, মেয়েটিকে খুব লাই দিত। সে ছিল ভারি স্করী মেয়ে, সমস্ত গ্রামের রাণী, — চালাক, সাহসী আর মুখরা। তার প্রভু, দ্মিত্রি পেস্তোভ, মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার বাবা, ছিলেন শান্ত প্রকৃতির বিনয়ী মান, য। একবার ফসল মাড়াইয়ের সময় তাকে তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন এবং দার্ণ প্রেমে পড়েছিলেন তার। শীঘ্রই সে বিধবা হল। পেস্তোভ বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাড়িতে এনে সম্ভ্রান্ত মহিলাদের মতো তাকে সন্ধ্রিত করেছিলেন। তার নতুন ভূমিকার আগাফিয়া চট করে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিল যেন সে অন্যভাবে কখনো থাকে নি। মোটা আর আরো ফরসা হয়ে উঠেছিল সে; মর্সালনের হাতার নীচে তার হাতগ্রলো ব্যাবসায়ীদের স্ত্রীদের ন্যায় 'ময়দার মতে সাদা' হয়ে উঠেছিল। টেবিল থেকে সামোভারটা কথনো সরানো হত না। সিল্ক আর মথমল ছাড়া অন্যকিছা পরতে সে চাইত না আর ঘ্রামতে পালকের বিছানায়। এই ধরনের আনন্দের অবস্থা ছিল পাঁচ বছর। তারপর পেস্তোভের মৃত্যু হয়। তাঁর বিধবা দ্বী ছিলেন দয়াল, মহিলা। তাঁর মৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রন্ধা দেখাবার জন্য নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে তিনি অনিচ্ছ্বক ছিলেন, তার আরো কারণ হল আগাফিয়া সর্বদাই উপথ্যক্ত দূরত্ব বজায় রাখত। যাই হোক, এক গোয়ালের চাকরের **সঙ্গে** তার বিয়ে দিয়ে তাকে তিনি দ,ষ্টির আড়ালে পাঠিয়েছিলেন। তিন বছর কেটে গেল। গ্রীষ্মের এক গ্মট দিনে কর্রী তাঁর জন্তু-জানোয়ারের খামার পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। আগাফিয়া তাঁকে এমন সুস্বাদ্ব ঠান্ডা ননী দিয়েছিল এবং এতো নমু, পরিচ্ছন্ন, হাসিখাশ ও আত্মতপ্ত সে ছিল যে কর্রী তাকে ক্ষমা করে নিজের বাডিতে এনেছিলেন। ছ'মাসের মধ্যে তিনি তার এতো অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাকে তিনি ঘরকমার পরিচালিকা নিযুক্ত করেন এবং সমস্ত সংসার পরিচালনার ভার তার উপর ন্যন্ত করেন। আগাফিয়া সেরে উঠল, আবার সে হয়ে উঠল মোটাসোটা ও ফরসা : তার উপর তার কর্র্টার ছিল অখণ্ড বিশ্বাস।

এইভাবে আরো পাঁচ বছর কাটল। আর তারপর আগাফিয়ার আবার কপাল প্রভল। তার স্বামীকে সে উল্লীত করেছিল চাপরাশীর পদে। সে মদ্যপান ধরল, প্রায়ই হতে লাগল ব্যাড়ি থেকে অনুপন্থিত এবং শেষ পর্যন্ত সে তার কর্রীর ছ'টা রুপোর চামচ চরি করে বসল। সেগুলোকে সে কিছু দিনের জন্য ল, কিয়ে রেখেছিল তার স্থার সিন্দুকে। এ-ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। তাকে আবার গোয়ালের কাজে পাঠানো হল, আগাফিয়াও তার উচ্চ পদ থেকে হল অধঃপতিত। বাডি থেকে তাকে নির্বাসিত করা হল না বটে কিন্তু তাকে দেওয়া হল ছাতের কাজ করতে এবং লেসের টুপির বদলে তাকে মাথায় রুমাল বাঁধতে বাধ্য করানো হল। যে আঘাত আগাফিয়ার উপর এসে পড়ল, তার সামনে তাকে বিনীতভাবে মাথা নোয়াতে দেখে স্বাই অবাক হল। তখন তার বয়স ত্রিশের বেশী, সন্তানরা সব মৃত, স্বামীও বেশী দিন বাঁচল না। চৈতন্য হবারই তথন সময়: এবং চৈতন্যও তার হল। স্বল্পভাষী ও ধার্মিক হয়ে উঠল সে, কখনো একটিও প্রভাতী বা দ্বিপ্রাহরিক উপাসনা বাদ দিত না। তার সমস্ত ভালো জামাকাপড় সে বিলিয়ে দিল। পনেরো বছর সে চুপচাপ, নয় ও গন্তীরভাবে কাটাল, কার্র সঙ্গে কখনো সে ঝগড়া করল না, স্বকিছ্ সে মেনে নিল। কেউ তাকে রচ্ছ কথা বুললে সে শুধু নমুভাবে নীচু হয়ে অভিবাদন করত আর শিক্ষা পাওয়ার জন্য কুতজ্ঞতা প্রকাশ করত। তার কর্র্যী বহুকাল আগেই তাকে মার্জনা করে তার প্রতি প্রসন্ন ভাব দেখিয়েছিলেন এবং এমন কি উপহার হিসেবে তাকে দিয়েছিলেন নিজের টুপি। আগাফিয়া কিন্তু তার রুমালটা পরিহার করে নি। সর্বদাই সে পরত কালো পোষাক। তার কর্রার মৃত্যুর পর সে আরো বেশী চুপচাপ আর বিনীত হয়ে উঠেছিল ৷ রুশী লোক সহজেই ভয় পায়, সহজেই শ্লেহ দেখায়। কিন্তু সহজে কেউ তার শ্রদ্ধা লাভ করতে পারে না: কাউকেই বিনা বিবেচনায় কিংবা খুব তাড়াতাড়ি শ্রন্ধা তারা দেখায় না। বাড়ির সবাই কিন্তু আগাফিয়াকে খুব শ্রদ্ধা করত: কেউই অতীতের ম্থলনের কথার উল্লেখ পর্যন্ত করত না, বৃদ্ধ প্রভূর সঙ্গেই সেগুলো থেন সমাহিত হয়েছিল।

কালিতিন যখন মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার স্বামীর পদে অধিষ্ঠিত হলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল সংসারের সমস্ত ভার আগাফিয়ার উপর নাস্ত করা। কিস্তু তার প্রলোভনের ভয়ের জন্য তাকে কিছুতেই রাজী করানো যায় নি। তিনি তাকে যখন ধমক দিয়েছিলেন, আগাফিয়া তখন তাঁকে নম্বভাবে নত হয়ে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মন্ম্য চরিয়কে কালিতিন

ভালো ব্রুবতেন। আগাফিয়াকেও তিনি ভালো করে চিনেছিলেন, তাকে তিনি ভুললেন না। যখন তিনি বসবাসের জন্য সহরে এলেন, আগাফিয়ার সম্মতিক্রমে তাকে তিনি লিজার ধাত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন। লিজা তখন পাঁচ বছরে পড়তে চলেছে।

তার নতুন ধাত্রীর কঠোর ও গন্তীর মুখ দেখে লিজা প্রথমে ভর পেয়েছিল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাকে তার সয়ে গেল এবং তাকে সে খ্ব ভালোবাসতে লাগল। নিজেও সে ছিল গম্ভীর প্রকৃতির শিশঃ; তার বাবার তেজস্বী মূখের ভাবের খানিকটা সে পেয়েছিল: তার চোখগুলো শুখু তার বাবার মতো ছিল না: তাদের মধ্যে ছিল এমন এক নম্ম আর দয়াল দুলিট যা শিশুদের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। প্রতুলের তার শুখ ছিল না, কখনো সে চড়া গলায় আর বেশীক্ষণ ধরে হাসত না, ঘরে বেড়াত গম্ভীরভাবে। তার প্রকৃতিটা চিন্তাশীল ছিল না, কিন্তু কখনোই চিন্তা করার বিষয়বস্তুর অভাব তার হয় নি। ক্ষণিক নিশুদ্ধতার পর বড়দের প্রায়ই সে এমন প্রশ্ন করত যা থেকে বোঝা যেত যে তার মন কোনো নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বাস্ত রয়েছে। খুব অল্প বয়সেই তার আধো-আধো কথা বলা শেষ হয়েছিল। তিন বছর বয়সেই সে কথা বলত বেশ পরিষ্কার করে। বাবাকে সে ভয় করত: মা-র প্রতি তার মনোভাবটা ছিল অস্পন্ট, তাঁকে সে ভয়ও করত না, ভালোবাসাও দেখাত না; অবশ্য বলতে গেলে. আগাফিয়ার প্রতিও সে বাহ্যত কোনো রকম ভালোবাসা দেখাত না, র্যাদও একমাত্র তাকেই সে ভালোবাসত। আগাফিয়া সর্বদাই থাকত তার সঙ্গে সঙ্গে। তাদের দুক্তনকে একত্র দেখাত অভূত। কালো পোষাক পরে, মাথায় কালো রুমাল বে'ধে, রোগা, মোমের মতো ফ্যাকাশে কিন্তু তথনো স্কুর আর ভাবব্যঞ্জক মুখে খাড়া হয়ে বসে সে বুনে চলত মোজা, এদিকে তার পায়ের কাছে ছোটো এক হাতলযুক্ত চেয়ারে লিজা থাকত বসে, তারই মতো ব্যস্ত থাকত সে তার ছেলেমানুষী কাজ নিয়ে, কিংবা আগাফিয়া তাকে যা বলত সে-কথা সে গম্ভীরভাবে শ্বনত তার দিকে তার স্বচ্ছ চোখদুটো তুলে; আগাফিয়া তাকে র পুকথার গলপ বলত না, ধীরে ধীরে শ্বির স্থির বলত মেরীমাতার পবিত্র জীবনের গল্প, বলত সাধ্, সিদ্ধপ্রেষ, শহীদ এবং ধার্মিক নরনারীর জীবনী, বলত সাধ্বরা কীভাবে মর্ভুমিতে বাস করতেন, কীভাবে তাঁরা মোক্ষ খ্রন্ধতেন, ক্ষ্যা এবং দারিদ্রো কণ্ট পেতেন এবং রাজরাজভাদের ভয় না করে যীশ, খ্রীন্টের কাছে আত্মসমর্পণ করতেন.



কীভাবে আকাশের পাথিরা তাঁদের জন্য নিয়ে আসত খাদ্য আর বন্য পশ্ররা বশ্যতা স্বীকার করত তাঁদের, কীভাবে যেখানে তাঁদের রক্তপাত হত, সেখানে ফটে উঠত ফল। 'দেয়াল-লতার ফল?' একবার লিজা প্রশ্ন করেছিল — তার ফুল খুব ভালো লাগত... লিজার সঙ্গে এ-সব কথা সে বলত গছীর নমু আত্মসচেতনভাবে, যেন সে নিজেই বোঝে যে অমন পবিত্র বিষয়ের কথা উচ্চারণ করা তার উচিত নয়। লিজা উৎকর্ণ হয়ে শ্বনত — সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের মূর্তি অলক্ষিতে তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করল মধ্র এক শক্তি নিয়ে, তার হৃদয় ভরে উঠল পবিত্র সশ্রদ্ধ ভয়ে। যীশ, খ্রীষ্ট তার কাছে এক নিকট ও অতি পরিচিত উপস্থিতি হয়ে উঠলেন, যেন তিনি তার আত্মীর। আগাফিয়া তাকে প্রার্থনা করতেও শিথিয়েছিল। মাঝেমাঝে খুব সকালে তার ঘুম ভাঙিয়ে, তাডাতাডি তাকে পোষাক পরিয়ে সে তাকে চুপিচুপি নিয়ে যেত প্রভাতের উপাসনায়: লিজা পা টিপে টিপে তার পিছন পিছন যেত র দ্বাসে। সকালের ঠান্ডা এবং অস্পন্ট আলো, ঠান্ডা ও ফাঁকা গিজা, এই আক্ষিক অনুপস্থিতির গোপনীয়তা, লাকিয়ে বিছানায় ফিরে আসা — এই সব নিষিদ্ধ, অভুত এবং পরিত্র ব্যাপারের আশ্চর্য মিশ্রণে শিশ্রে হদয়ের অভ্যন্তল পর্যন্ত শিহরিত হত। আগাফিয়া কথনো কাউকে ধমকাত না এবং ঝগড়া করার জন্য লিজাকে ভর্ৎসনা করত না। অসন্তুষ্ট হলে সর্বদাই সে চুপ করে থাকত। লিজা জানত এই চুপ করে থাকার অর্থ। অংগাফিয়া যখন অন্যদের উপর – মারিয়া দুমিলিয়েভূনা অথবা স্বয়ং কালিভিনের উপর অসন্তুট হত, সেটাও সে ভালো ব্রুবতে পারত শিশ্বসূলভ তীক্ষা বৃদ্ধি দিয়ে। মাদমোয়জেল মোরো তার স্থান গ্রহণ করার আগে তিন বছরের বেশী আগাফিয়া লিজার দেখাশোনা করেছিল। এই চিন্তাশূন্য ফরাসী মহিলার ব্যবহার ছিল শৃৎক, তাঁর প্রকৃতি ছিল হালকা ধরনের আর কথায় কথায় তিনি চেণ্চিয়ে উঠতেন: 'Tout ça c'est des bêtises'। লিজার মন থেকে তিনি তার ধার্রীর প্রতি ভালোবাসা মুছে দিতে পারেন নি। সে ভালোবাসা তার মনে তখন গভীর শিকড় চালিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া আগাফিয়া লিজার দেখাশোনা না করলেও তথনো বাডিতেই ছিল এবং প্রায়ই লিজার সঙ্গে দেখা করত। তথনো ঠিক আগের মতোই তাকে বিশ্বাস করত লিজা।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না যখন কালিতিনদের বাড়িতে বসবাস করতে এলেন, আগাফিয়া কিন্তু তখন তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না। এই ভূতপূর্ব চাষী পরিবারের মেয়ের গন্তীর এবং মর্যাদাব্যঞ্জক চেহারা অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারী ব্যুদ্ধার ভালো লাগল না। আগাফিয়া তীর্থখান্তা করল আর ফিরে এল না। রাসকোলনিক'দের\* এক মঠে সে আশ্রয় নিয়েছে বলে কানাঘ্যয়ে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু লিজার হৃদয়ে সে যে রেখাপাত করেছিল তা অনপনেয়। সে উপাসনায় যোগ দিয়ে চলল। উৎসব দিনের মতো সে উন্মূখ হয়ে থাকত এই উপাসনার জন্য। সানন্দে এবং এক ধরনের সংযত ও লাজকে আগ্রহের সঙ্গে সে প্রার্থনা করত। এতে মারিয়া দুমিলিয়েভনা মনে মনে বিস্মিত হতেন। মার্ফা তিমোফেয়েভনাও কোনো ব্যাপারে লিজাকে কিছা বারণ না করলেও তার উৎসাহকে সংযত করতে চেণ্টা করতেন, অনাবশ্যক ভল্মণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করা থেকে তাকে নিরম্ভ করতেন: সেটাকে তিনি মনে করতেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের অনুপযুক্ত। লিজা ভালো করে লেখাপড়া করত. অর্থাৎ অধাবসায়ের সঙ্গে। বিশেষ কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা বা বিরাট বুদ্ধিমত্তা ভগবান তাকে দেন নি। বিনা পরিশ্রমে কিছুই তার আয়ত্তে আসত না। পিয়ানো সে ভালো বাজাত, কিন্তু শুধু লেমুই জানতেন তার জন্য তাকে কী কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে খুব বেশী বই পড়ত না, তার 'নিজস্ব কথা' বলতে কিছু, ছিল না, কিন্তু তার নিজস্ব চিন্তা ছিল। সে চলত নিজের খুশিমতো, মিথ্যেই সে তার বাপের বেটি হয় নি: তার বাবাও কখনো কাউকে প্রশ্ন করেন নি কী করা দরকার। এইভাবে শান্তভাবে বিনা তাড়াহ,ড়োয় সে বড় হয়ে পড়ল উনিশে। সে ছিল খুব লাবণ্যময়ী, কিন্তু সে-কথা নিজে সে জানত না। তার প্রতিটি গতিভঙ্গি থেকে করে পড়ত খানিকটা অনিচ্ছাকৃত আনাড়ি ধরনের লাবণ্য। তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল অম্পূন্ট ধোবনের রুপোলি সূর। সামান্যতম আনন্দজনক অনুভূতিতেই তার ঠোঁটে ফুটে উঠত মনোহর হাসি এবং চ্যেখে চকচক করত গভীর সোহাগের দীপ্তি। তীক্ষ্য কর্তব্যবোধ দ্বারা সে ছিল অনুপ্রাণিত। সে ভয়ে ভয়ে থাকত পাছে কাউকে বেদনা দেয়; তার অন্তঃকরণ ছিল কোমল ও নমু, স্বাইকেই সে ভালোবাসত, বিশেষ কোনো লোককে নয়। একমাত্র ঈশ্বরকেই সে ভালোবাসত পরম প্লেক, ভীর্ত্য ও কোমলতার সঙ্গে। লাভরেৎিস্কই প্রথম তার মানসিক প্রশান্তির মধ্যে আলোডন তলেছিলেন।

এই হল লিজা।

একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের নাম।

পরের দিন সকাল এগারোটার সামান্য পরে লাভরেংস্কি কালিতিনদের বাডি গেলেন। পথে পার্নাশনের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। ভুরু পর্যন্ত টেনে টুপিটাকে নামিয়ে পানশিন তাঁর পাশ দিয়ে ঘোডা ছাটিয়ে চলে গেলেন। কালিতিনদের বাডিতে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করল না — তাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার পর থেকে এ-ঘটনা এই প্রথম। চাপরাশী জানাল মারিয়া দুমিত্রিয়েভানা 'বিশ্রাম করছেন', 'কত্রীর' মাথা ধরেছে। মার্ফা তিমোফেয়েভানা আর লিজাভেতা মিখাইলভ্না বাড়িতে ছিলেন না। লিজার সঙ্গে দেখা হবার ক্ষীণ আশা নিয়ে লাভরেণস্কি বাগানে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কার্বর দেখাই তিনি পেলেন না। দু'ঘণ্টা পরে ফিরে এসে সেই একই কথা শনেলেন, বাঁকা চোথে চাপরাশী তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল ৷ লাভরেৎস্কি ভাবলেন একই দিনে তিনবার আসাটা খারাপ দেখায়। তিনি স্থির করলেন ভাসিলিয়েভ্স্কয়েতে ফিরে যাবেন, এমনিতেই সেখানে তাঁর কাজ ছিল। পথে তিনি একের পর এক চমংকার চমংকার নান্য পরিকল্পন্য করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পিসীর ছোটো গ্রামে পে'ছিবার পর তাঁর উৎসাহ নিভে গেল। আন্তনের সঙ্গে তিনি আলাপ জুড়ে দিলেন; কপালগুণে ব্দের কুমাগত মনে পডতে লাগল যত বিষাদময় স্মৃতি। লাভরেংস্কিকে সে বলল মৃত্যুর আগে প্লাফিরা পেরোভানা কীভাবে নিজের হাত নিজে কামড়েছিল — আর चानिक थ्याम नीच श्वाम एकत्न त्यात्र करत् पिन, 'প্रত্যেक मान, स्वतः नानाउ-লিখন হল – কর্তা, নিজেকেই নিজে খাওয়া।' লাভরেণস্কি যখন সহরে ফিরে আস্ছিলেন তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। গতকালের সঙ্গীতের রেশ তাঁর মনে হানা দিতে লাগল আর লিজার প্রতিচ্ছবি তাঁর মনে ভেসে উঠতে লাগল তার সমস্ত খাটিনাটি স্বচ্ছতা নিয়ে। লিজা যে তাঁকে ভালোবাসে এই চিন্তায় তিনি রোমাণিত হলেন এবং শান্ত থানি মনে ঘোড়ায় চেপে এলেন তাঁর সহরের বাডিতে।

হল-ঘরে আসার পর প্রথম তিনি আক্রান্ত ইলেন পাচুলি লতার গন্ধে; এই গন্ধটা তিনি বরদান্ত করতে পারতেন না; এখানেও কী সব লম্বা লম্বা বাক্স আর স্মাটকেস। তাঁর ভূত্য ছাটে এল তাঁর কাছে, তার মাখটাও অভূত বলে তাঁর মনে হল। ব্যাপারটা ভেবে দেখার জন্য না থেমেই তিনি বৈঠকখানার দরজাটা পেরালেন... ঝালর-দেওয়া কালো রেশমী পরিচ্ছদ-পরা একটি মহিলা তাঁর কাছে আসার জন্য সোফা থেকে উঠলেন। কেম্রিকের একটি র্মাল ফ্যাকাশে মুখে চেপে, কয়েক পা এগিয়ে এসে, নিখ্তভাবে কেশবিন্যাস-করা স্থান্ধী মাথা নত করে তাঁর পায়ের উপর ল্টিয়ে পড়লেন তিনি... শ্ধ্ তথ্নি তাঁকে তিনি চিনতে পারলেন: উক্ত ভদুমহিলা তাঁর স্থাী।

তাঁর শ্বাসর্বন্ধ হয়ে এল... দেয়ালের উপর তিনি হেলে পড়লেন...

'থিওডর, আমাকে তাড়িরে দেবেন না!' ফরাসী ভাষায় সে বলল। তার স্বর যেন ছুরির মতো লাভরেংস্কির বুকে বি'ধল।

তার দিকে তিনি শনে দ্বিটতে তাকিয়ে রইলেন, তব্ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর চোথে পড়ল যে সে আরো সাদা আর ফুলো ফুলো হয়ে উঠেছে।

'থিওডর!' মাঝেমাঝে চোথ তলে এবং গোলাপী পালিশ-করা নথ-সমেত অসাধারণ সুন্দর হাতদুটো সাবধানে মোচড়াতে মোচড়াতে সে আবার বলতে শুরু, করল, 'থিওডর, আপনার প্রতি আমি অন্যায় করেছি, গভীর অন্যায় করেছি -- না, তার চেয়েও বেশী, আমি অপরাধিনী, কিন্তু দয়া করে আমার সব কথা শ্রন্তন। অন্যুশাচনায় আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। নিজের কাছেই নিজে আমি একটা বোঝা হয়ে উঠেছি। আমার অবস্থা আর আমি সহ্য করতে পারি নি। বহুবার অপেনার কাছে মির্নাত জানাতে উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্ত ভয় হয়েছিল আর্পান ব্রেগে উঠবেন। অতীতের সঙ্গে সন্বন্ধ ছিল্ল করতে আমি ন্থির করেছি... puis, j'ai été si malade, আমি অত্যন্ত অসম্প হয়েছিলাম,' নিজের কপাল ও গালের উপর হাত বর্নিয়ে সে বলে চলল—'অতীতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল্ল করার জন্যে আমার মৃত্যু গ্রন্থবের সূর্বিধে নিয়েছিলাম, আমি সব ঝেডে ফেলেছি। এক দিন বা রাতও বিশ্রাম না নিয়ে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি বিচারক, আপনার সামনে দাঁড়াতে বহু, দিন বিধা করেছি paraître devant vous, mon juge । কিন্তু আপনার চিরকালের উদারতার কথা মনে পড়তে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে মন্কো যাব; মন্কোতে আপনার ঠিকানা আমি খ'লে বার করেছিলাম,' মেঝে থেকে উঠে হাতল-দেওয়া চেয়ারের এক প্রান্তে বসে সে ধীরে ধীরে বলে চলল, 'মৃত্যুর চিন্তা প্রায়ই আমার মনে এসেছে, ঐ সাঙ্ঘাতিক পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করতাম না — আঃ, এখন জীবন আমার কাছে এক অসহ্য বোঝার সামিল! — কিন্তু আমার মেয়ের চিন্তায়, আমার ছোট্ট আদার চিন্তায় আমি নিরস্ত হয়েছি। সে এখানে আছে, অন্য ঘরে ঘুমুচ্ছে, বেচারা! সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে — তাকে আপনি দেখবেন,

অন্তত সে আপনার কাছে নির্দোষ, আর আমি হতভাগিনী, কী হতভাগিনী!' মাদাম লাভরেংস্কারা এই বলে চে'চিয়ে উঠে কালায় ভেঙে পড়ল।

অবশেষে লাভরেংস্কি ধাতস্থ হলেন; দেয়াল থেকে সরে তিনি দরজার দিকে ফিরলেন।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' হতাশ স্বরে তাঁর দ্ব্রী চেণিচরে উঠল, 'উঃ, কী নিষ্ঠুর! একটা কথাও না বলে, এমন কি তিরদ্কারও না করে... এ ঘৃণা যে অসহ্য, ভয়ঞ্কর!'

লাভরেংশ্কি থামলেন।

'কী আপনি শুনতে চান?' আবেগহীন দ্বরে তিনি বললেন।

তাড়াতাড়ি তাঁর দ্বী বাধা দিয়ে উঠল, 'কিছ্ না, কিছ্ না। আমি জানি কোনোকিছ্বর ওপর আমার অধিকার নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার বৃদ্ধিশ্রংশ হয় নি। কোনো আশা নেই আমার, আপনি যে আমাকে ক্ষমা করবেন সে-কথা ভাবারও সাহস নেই। শুধ্ দয়া করে আমাকে আদেশ দিন কী করব, কোথায় থাকব? ক্রীতদাসীর মতো আপনার আদেশ পালন করব, সে আদেশ যা-ই হোক না কেন।'

সেই একই নিষ্প্রাণ কন্ঠে লাভরেৎ স্কি বললেন, 'আপনাকে আমার আদেশ করার কিছু নেই। আপনি জানেন আমাদের দুজনের মধ্যে সব সম্বন্ধ ছিল্ল হয়ে গেছে... এখন আরো বেশী করে। আপনার যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারেন। আর আপনার ভাতা যদি যথেষ্ট না হয়...'

'ওঃ, ও-রকম সাঙ্ঘাতিক কথা উচ্চারণ করবেন না,' ভারভারা পাভলভ্না বাধা দিয়ে উঠল; 'আমার ওপর অন্তত কর্ণা কর্ন... অন্তত এই বাচ্চাটার জন্যে...' এই কথা বলে হ্রড়ম্ড করে সে পাশের ঘরে চলে গেল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অতি স্কুন্দর করে সাজানো ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে ফিরে এল। তার স্কুন্দর গোলাপী মুখের উপর, তার বড় বড়, কালো কালো ঘ্রমে ভারি চোথের উপর দীর্ঘ সোনালী চুলের গ্রুছ পড়েছে। সে হেসে তার মায়ের গলায় স্কুডোল একটি হাত রেখে আলোর দিকে মিটমিট করে তাকাতে লাগল।

'Ada, vois, c'est ton père,'\* তার চোখের উপর থেকে চুলের গ্ল্ছে সরিয়ে তাকে চুম্বন করে ভারভারা পাভলভ্না বলল, 'prie le avec moi ।'\*\*

ফরাসী ভাষায় — দেখো আদা, এ তোমার বাবা।

<sup>\*\*</sup> ফরাস্রী ভাষায় — আমার সঙ্গে তাঁকে অনুরোধ করো।

আধো-আধো গলায় শিশ্ব বলে উঠল, 'C'est ça, papa?'\*
'Oui, mon enfant, n'est-ce pas que tu l'aimes?'\*\*
লাভরেংশ্কির অসহ্য লাগল।

'কোন মেলোড্রামায় ঠিক এই ধরনের দৃশ্য আছে?' বিড়বিড় করে বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

করেক মৃত্ত ধরে ভারভারা পাভলভ্না স্থাণ্র মতো দাঁড়িয়ে রইল, তারপর কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে, বাচ্চা মেরেটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে, জামাকাপড় খ্লো বিছানায় শ্ইয়ে দিল। পরে একটা বই নিয়ে, আলোর পাশে বসে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে বিছানায় শ্রে পড়ল।

'Eh bien, madame?'\*\*\* তার করসেটের ফিতেগ্রেলা খ্লতে খ্লতে দাসী প্রশ্ন করল। দাসীটি ফরাসিনী, তাকে সে প্যারিস থেকে এনেছিল।

'Eh bien, Justine,'\*\*\*\* ভারভারা পাভলভ্না উত্তর দিল; 'বয়স বেড়েছে ওর, কিন্তু আমার মনে হয় আগের মতোই দয়াল, আছে। রাতের দয়ানাগ্লো আমাকে দাও, কালকের জন্যে উ'চু কলারওলা ছাইরঙা গাউনটা বার করে রেখো; আর আদার জন্যে ভেড়ার মাংসের চপের কথা ভুলো না... মনে হয় এখানে ওগালো পাওয়া খ্রুব কঠিন হবে, কিন্তু চেন্টা করতে হবে।'

'A la guerre comme à la guerre,\*\*\*\* জ্বান্তনা উত্তর দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল ৷

## 09

দ্ব'ঘন্টারও বেশী সহরের পথে পথে লাভরেৎ দিক ঘ্ররে বেড়ালেন। প্যারিসের সহরতলীতে যে-রাত তিনি কাটিয়েছিলেন সে-কথা তাঁর মনে পড়ল। যন্ত্রণায় তাঁর ব্রক ছি'ড়ে যেতে লাগল, আর তাঁর ভোঁতা ও হতব্দির মাথাটায় সেই একই ভরঙ্কর, অজ্ঞান, কুদ্ধ চিন্তা লাগল ঘ্রতে। 'সে বে'চে

ফরাসী ভাষায় — এই আমার বাবা ?

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষার — হ্যারে বাছা, তৃমি একে ভালোবাসো তো?

<sup>\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — কী ব্যাপার, মাদাম ?

<sup>\*\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — একই রকম ব্যাপার, জর্স্তিনা।

<sup>\*\*\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — যুদ্ধের সময় যুদ্ধের মতো ব্যবহার করা দরকার।

আছে, সে ফিরে এসেছে,' ক্রমাগত ফিরে ফিরে আসা বিহ্নলতার মধ্যে তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন। তিনি অন্ভব করলেন যে লিজাকে হারিয়েছেন। রাগে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তিনি; এই চরম আঘাতটা এসেছে বিনামেয়ে বক্তপাতের মতো। সেই নির্বোধ প্রবন্ধটা, সেই বাজে কাগজের টুকরোকে কী করে তিনি বিশ্বাস করতে পেরেছিলেন? 'কিস্তু বিশ্বাস, যদি নাও করতাম,' তিনি ভাবলেন, 'তাতেই বা তফাংটা কী হত? আমি জানতে পারতাম না যে লিজা আমাকে ভালোবাসে, সে-ও এ-কথাটা জানতে পারত না।' তাঁর স্বীর চেহারা, কণ্ঠস্বর ও চাউনি মন থেকে তাড়াতে পারলেন না... নিজেকে তিনি অভিশাপ দিতে লাগলেন, অভিশাপ দিতে লাগলেন সমস্ত প্থিবীকে।

ক্লান্তি এবং যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ভোরের আগে তিনি লেমের কাছে গেলেন। বহুক্ষণ কেউ তাঁর দরজা ধারুার সাড়া দিল না। অবশেষে রাতটুপিপরা ব্যক্ষর মাথাটা একটা জানালায় দেখা গেল, তিক্ত বলি রেখাজ্কিত একটা মুখ। যে অনুপ্রাণিত ও মর্জাদাব্যঞ্জক মুখ তার গরিমাময় শিল্পনৈপ্রণার উচ্চতা থেকে লাভরেংশ্কির দিকে রাজার মতো দৃষ্টিতে চন্দ্রিশ ঘণ্টা আগে তাকিয়েছিল তার সঙ্গে এ-মুখের কোনো মিল নেই।

লেম্ প্রশন করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনার জন্যে প্রতি রাত্রে আমি বাজাতে পারব না, আমি একটা ওমুধ খেয়েছি।'

কিন্তু লাভরেণ্স্কির মুখটা নিশ্চয়ই অদ্ভূত দেখাচ্ছিল, কারণ বৃদ্ধ চোখের উপর হাত তুলে, রাতের অতিথিকে ভালো করে লক্ষ্য করে দরজা খালে দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করে লাভরেংস্কি অবসম্ন হয়ে একটা চেয়ারে গা ঢেলে দিলেন। জীর্ণ রগুবেরপ্তের ড্রেসিং গাউনটা নিজের শরীরের উপর টেনে, কাঁপতে কাঁপতে, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আমার স্থাী এসেছে,' লাভরেংন্কি বললেন। মাথাটা তুলে অকস্মাৎ তিনি অনিচ্ছাকৃত হাসিতে ফেটে পড়লেন।

লেমের মুখে বিশ্ময় ফুটে উঠল, কিন্তু তিনি হাসলেনও না। শুধ্ তিনি ড্রেসিং গাউনটাকে শরীরের সঙ্গে আরো এ'টে জড়ালেন।

'অবশ্যই আপনি জানেন না,' লাভরেংদ্কি বলে চললেন; 'আমি ভেবেছিলাম... আমি একটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম যে তার মৃত্যু হয়েছে।' 'ওহোঃ, আপনি কিছু দিন আগে সে-কথা পড়েছিলেন?' লেম্ প্রশ্ন করলেন।

'খুব বেশী দিন আগে নয়।'

'ওহোঃ,' ভ্রুকুচকে বৃদ্ধ প্রের,জি করলেন। 'আর তিনি এখন এখানে আছেন?'

'হ্যাঁ, সে আমার বাড়িতে রয়েছে; আমি... আমি অভাগা।'

তিনি তিক্ত হাসি হাসলেন।

'অভাগা আপনি,' ধীরে ধীরে লেম্ কথাগ্লোর প্নরনৃক্তি করলেন।

'ক্রিস্তোফার ফিওদরিচ,' লাভরেণিক শ্রুর করলেন, 'আমার হয়ে একটা চিঠি কি আপনি দিয়ে আসবেন?'

'হ্ম্। জানতে পারি কাকে?'

'লিজাকে...'

'ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্ৰুতে পারছি। ভালো। আর কখন সেটা দেওয়া দরকার?' 'কাল, যত সকাল সকাল সম্ভব।'

'হুম্। আমার রাঁধ্নী ক্যাথারিনকে পাঠাতে পারি। না, নিজেই নিয়ে যাব।'

'আর আমার জন্যে একটা উত্তর নিয়ে আসবেন কি?'

'হ্যাঁ, নিয়ে আসব।'

লেম্দীর্ঘাস ফেললেন।

'বেচারী বন্ধঃ; বান্তবিকই আপনি অভাগা যুবক।'

লাভরেৎ স্কি লিজাকে কয়েকটি কথা লিখলেন: তাঁর স্ত্রীর পেণছবার খবর জানালেন, জন্বরোধ করলেন তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে — তারপর সর্ব সোফায় শ্বের পড়ে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালেন। বৃদ্ধ তাঁর বিছানায় শ্বের অস্থিরভাবে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন, কাশতে লাগলেন আর তাঁর ওয়্বধটা ঢোকে ঢোকে পান করে চললেন।

সকাল হল। দ্বজনেই উঠে পড়লেন। অন্তুত দ্বিউতে পরস্পরের দিকে তাকালেন তাঁরা। সেই ম্হর্তে লাভরেংস্কির ইচ্ছে হল আত্মহত্যা করতে। রাঁধ্নী ক্যাথারিন তাঁদের জন্য জঘন্য কফি নিয়ে এল। ঘড়িতে আটটা বাজল। লেম্ টুপিটা পরে বললেন যে যদিও কালিতিনদের বাড়িতে তিনি দশটার সময় শেখাতে যান, তব্ও কোনো একটা বিশ্বাসযোগ্য ছবতো দেওয়া যাবে। তিনি যাত্রা করলেন। ছোট্ট সোফাটায় আবার লাভরেংস্কি শ্রে

পড়লেন। তাঁর হৃদয়ের অন্তন্তলে একটা দ্রংখের হাসি জেগে উঠল। তিনি ভাবলেন তাঁর স্থাী কীভাবে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে; লিজার অবস্থার কথা তিনি ভাবলেন, তারপর চোখ বুজে মাথার তলায় দুহাত চেপে ধরলেন। অবশেষে লেম্ ফিরে এলেন এক টুকরো কাগজ নিয়ে, লিজা তার উপর পেন্সিলে লিখেছিল: 'আজ আমাদের দেখা হওয়া সম্ভব নয়। হয়তো কাল সন্ধেয়। বিদায়।' লাভরেংস্কি শ্বেক ও অন্যমনস্কভাবে লেম্কে ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন।

গিয়ে দেখলেন তাঁর স্ত্রী প্রাতরাশ খাচ্ছে। আদার মাথার চুলগ্রলো ছোটো ছোটো গোলগোল করে পাকানো। পরনে তার নীল ফিতে-লাগানো সাদা ফ্রক। ভেড়ার মাংসের চপ খাচ্ছিল সে। লাভরেংশ্কি ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গের ভারভারা পাভলভ্না উঠে তার কাছে যাবার জন্য বিনীতভাবে এগিয়ে এল। তাকে তিনি বললেন তাঁর সঙ্গে পড়ার ঘরে যেতে। ভিতর থেকে দরজায় চাবি দিয়ে তিনি ঘরে পারচারি করতে লাগলেন। হাত জোড়া করে বিনীতভাবে বসে সে তাঁকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। সামান্য তুলি বুলানো হলেও তখনো তার চোখদের্টি স্কুলর।

কিছ্কেণ ধরে লাভরেংশিক চেণ্টা করেও কথা শর্ব্ করতে পারলেন না: তিনি ব্রুতে পারলেন নিজের উপর তাঁর কোনো শাসন নেই। তিনি স্পন্টই ব্রুতে পারলেন যে ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে দেখে একটুও ভয় পায় নি, শ্রুণ্ড ভান করছে যে যে-কোনো মুহুর্তে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

'শ্বন্ন মাদাম,' অবশেষে গভীরভাবে নিশ্বাস নিতে নিতে দাঁতে দাঁত চেপে লাভরেংস্কি বলতে শ্বন্ করলেন, 'পরস্পরকে প্রতারণা করার দরকার নেই। আপনার অনুশোচনায় আমি বিশ্বাস করি না; সেটা আন্তরিক হলেও আপনার সঙ্গে ফিরে যাওয়া, আপনার সঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব হত।'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চোথ কুণ্চকে ভারভারা পাভলভ্না বসে রইল। সে ভাবছিল, 'এ যে বিতৃষা। সব শেষ হয়ে গেছে। আমি ওঁর চোথে মহিলাও নই।' 'অসম্ভব,' কোটের সব বোতামগ্ললো আঁটতে আঁটতে লাভরেং দ্কি বললেন। 'আমি জানি না কী জন্যে আপনি এসেছেন। সম্ভবত আপনার টাকার টান পড়েছে।'

'উঃ মা! আমাকে আপনি অপমান করছেন,' ফিস্ফিস করে ভারভারা পাভলভূনা বলল। 'যাই হোক, দুর্ভাগ্যক্রমে এখনো আপনি আমার স্থা। বাস্তবিকই. আপনাকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না... শানুন, আপনার কাছে আমি এই প্রস্তাব করতে চাই। ইচ্ছে করলে আজকেই আপনি লাভরিকিতে যেতে পারেন; সেখানে থাকুন। আপনি তো জানেন সেখানে একটা ভালো বাড়ি আছে। ভাতার ওপর আপনার প্রয়োজনীয় সর্বাকছা পাবেন... আপনি রাজী?'

স্বতোর কাজ করা একটা র্মাল দিয়ে ভারভারা পাভলভ্না মুখ ঢাকল। 'আপনাকে আমি আগেই বলেছি,' সে বলতে লাগল, তার ঠোঁটদ্বটো কু'চকে উঠল, 'আমাকে নিয়ে আপনি যা করা উচিত মনে করেন তাতেই আমি রাজী হব। আমার শ্ব্যু একটিমাত্র প্রার্থনা—আপনার মহান্তবতার জন্যে আপনি কি অস্তত আমাকে ধনাবাদ জানাতে দেবেন?'

'দয়া করে ধন্যবাদের কথাটো বাদ দিন—সেটাই ভালো,' লাভরেং শ্বি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'তাহলে,' দরজার দিকে ষেতে যেতে তিনি বলে চললেন, 'আমি ধরে নিতে পারি যে…'

'কাল আমি লাভরিকিতে যাব,' সসম্প্রমে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ভারভারা পাভলভ্না মৃদ্দুস্বরে বলল। 'কিন্তু ফিওদর ইভানিচ...' (তাঁকে আর সে থিওডর বলে সম্বোধন করল না।)

'কী আপনি চান?'

'আমি জানি এখনো আমি ক্ষমা পাবার উপযুক্ত নই, কিন্তু আমি কি অন্তত আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে…'

'আঃ, ভারভারা পাভলভ্না,' লাভরেং শিক বাধা দিয়ে উঠলেন, 'আপনি খ্ব চালাক মেয়ে, কিন্তু আমিও বোকা নই। আমি জানি ও ব্যাপারে আপনার বিন্দুমান্তও উদ্বেগ নেই। বহুকাল আগেই আপনাকে আমি ক্ষমা করেছি, কিন্তু সর্বদাই আপনার আর আমার মাঝখানে একটা অতলম্পর্শ গহ্বর থেকে গেছে।'

মাথা নত করে ভারভারা পাভলভ্না উত্তর দিল, 'ভবিতব্য মেনে নিতে আমি পারি। আমার পাপকে আমি ক্ষমা করি নি; আমার মৃত্যু-সংবাদে আপনি খুশি হয়েছিলেন এ-কথা শুনলেও আমি বিশ্মিত হব না,' লাভরেৎশ্কি যে-খবরের কাগজটা টেবিলের উপর ফেলে গিয়েছিলেন সেটার দিকে আঙ্বল দেখিয়ে বিনীতভাবে সে বলল।

ফিওদর ইভানিচ চমকে উঠলেন। সেই প্রবন্ধটি পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া ছিল। আরো গভীর তাচ্ছিলোর দ্যিতৈ ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে দেখতে লাগল। সেই মৃহ্তে সে অপর্প হয়ে উঠেছিল। প্যারিসের ধ্সর গাউনে তার নমনীয় প্রায় সপ্তদশীস্কলভ দেহখানা স্ঠামভাবে জড়ানো। সাদা কলার জড়ানো তার স্গঠিত কোমল গ্রীবা, তার বক্ষদেশের মৃদ্ধ উত্থান-পতন, আংটি কিংবা রেসলেটবিহীন তার দ্বটি বাহ্ব — তার সমস্ত শরীরটা, তার চিক্কণ চুল থেকে প্রায় দেখা-বায়-না জ্বতোর ডগা পর্যন্ত সর্বকিছ্বই এমন মার্জিত...

কঠোর দ্ণিটতে লাভরেৎ স্কি তার দিকে তাকালেন, আর একটু হলেই তিনি চীংকার করে উঠতেন: 'সাবাস!' আর একটু হলেই তার রগে তিনি ঘ্রিষ বাসিয়ে দিতেন। গোড়ালির উপর ভর দিয়ে তিনি ঘ্রের দাঁড়ালেন। এক ঘণ্টা পরে তিনি চললেন ভার্সিলিয়েভ্স্কয়ের পথ ধরে, আর দ্র্যণ্টা বাদে সহরের সবচেয়ে চটকদার গাড়িটা ভাড়া করে, কালো অবগর্তন-সংবলিত সাধারণ একটা থড়ের টুপি আর ক্লোক পরে, জ্বন্তিনার তত্ত্বাবধানে আদাকে রেখে ভারভারা পাভলভ্না চলল কালিতিনদের বাড়ি; ভ্তাদের কাছ থেকে যে-খবর সে বার করেছিল তাতে জানতে পেরেছিল, তার স্বামী প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের বাড়িতে ধান।

## OF

ও... সহরে লাভরেংশ্কির স্থাী যে-দিন পোছিলে সে-দিনটা লাভরেংশ্কির কাছে ছিল নিরানন্দ আর লিজার কাছেও বিষয় । নীচে নেমে তার মাকে অভিনন্দন জানাতে না জানাতেই বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। কম্পিত বক্ষে সে দেখল পার্নাশন উঠোনে ঘোড়ায় চেপে আসছেন। 'ও এতো সকাল সকাল এসেছে, কারণ ও উত্তর পেতে চায়,' সে ভাবল, এবং ভূল তার হয় নি। বৈঠকখানায় খানিক ইতন্তত ঘুরে তিনি প্রস্তাব করলেন বাগানে যাবার। সেখানে তিনি জানতে চাইলেন তাঁর ভাগ্যের কথা। সাহস সঞ্চয় করে লিজা তাঁকে জানাল যে সে তাঁর স্থাী হতে পারবে না। কপালের উপর টুপিটা নামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে তিনি তার কথাগুলো শুনলেন; ভদ্র অথচ পরিবর্তিত কপ্টে তিনি জানতে চাইলেন সেটাই তার শেষ কথা কি না এবং তিনি নিজে এমনকিছু করেছেন কি না থাতে তার মত বদলেছে, তারপর হাত দিয়ে চোখ

চেপে ধরে, ক্ষ্মন্ত থাপছাড়া এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার তিনি হাতটা সরিয়ে নিলেন।

'গতান্গতিক পথে যেতে আমি চাই নি,' ফাঁকা স্বরে তিনি বললেন; 'আমার নিজের পছন্দমতো এক জীবনসঙ্গিনী বৈছে নেবো বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু স্পন্টই দেখা যাচ্ছে সেটা হবার নয়। বিদায়, স্বপ্ন!' নীচু হয়ে লিজাকে তিনি অভিবাদন করে বাড়িতে ফিরে গেলেন।

সে আশা করেছিল সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যাবেন। তিনি কিন্তু মারিরা দ্মিত্রিয়ভ্নার ঘরে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা রইলেন। যাবার সময় লিজাকে তিনি বললেন, 'Votre mère vous appelle; adieu à jamais...'\* উঠলেন তাঁর ঘোড়ার পিঠে, তারপর বাড়ির সি'ড়ি থেকে ছোটালেন তাঁর ঘোড়াটা। লিজা ঘরে ঢুকে দেখল মারিরা দ্মিত্রিয়ভ্না কাঁদছেন: পানশিন তাঁর নিজের ভাগোর কথা জানিয়েছিলেন।

'তুমি এ কী করে বসলে, এ কী করলে!' এই বলে ব্যথিত বিধবা বিলাপ শ্রে করলেন। 'কাকে তুমি চাও? ও কি তোমার উপযুক্ত নয়? ও কান্সেরজ্বকার! বড়লোকের মেয়েদের বিয়ে করার জন্যে যারা ওৎ পেতে থাকে, ও সে-জাতের নয়! সে ইচ্ছে করলে সেণ্ট পিটার্সব্র্গে যে-কোন্যে সম্ভ্রান্ত মেয়েকে বিয়ে করতে পারত। হা কপাল, এর জন্যে কী আশাই না করেছিলাম! বহুদিন আগেই কি তোমার মত বদলেছে? এ-ঘটনা হঠাৎ ঘটতে পারে না, এই অঘটনের কলকাঠি নিশ্চয়ই কেউ নেড়েছে। কে জানে এর ম্লে সেই নির্বোধ ভাই সম্পর্কের লোকটা আছে কি না? পরামর্শদাতা জ্রটেছে বটে!'

'আর এ বেচারা,' মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না বলে চললেন, 'কী রকম এ সম্ভ্রমশীল, নিজের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও অনাের প্রতি কেমন মনােযােগ! কথা দিয়েছে আমাকে ত্যাগ করবে না। হা ভগবান, এ দুঃখ আমি কাটিয়ে উঠতে পারব না! হা ভগবান, মাথাটা যেন ছি'ড়ে যাছে! পালাশাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। এ-বিষয়ে মত না বদলালে তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হবে—শুন্ছ?' অকৃতজ্ঞ মেয়ে বলে বার দুয়েক তিরস্কার করে মারিয়া দুমিত্রিয়ভ্না তাকে যেতে বললেন।

লিজা নিজের ঘরে গেল। পানশিন এবং তার মা-র সঙ্গে আলাপ করার

ফরাসী ভাষায় — আপনার মা আপনাকে ডাকছেন, চিরকালের জন্য বিদায়...

পর সবে সে নিজের কৈছব ফিরে পেরেছে, এমন সময় আবার নতুন করে তুফান উঠল। বেখান থেকে উঠল সেটা সে একেবারেই আশা করে নিং সজোরে দরজাটা বন্ধ করে মার্ফা তিমোফেরেছ্না তার ঘরে এলেন। বৃদ্ধার ম্খটা ফ্যাকাশে, তাঁর টুপিটা বে'কে গেছে, চোখগালো জবলছে আর হাত ও ঠোঁটগালো থরথর করছে। লিজা বিস্মিত হল: এ-রকম অবস্থায় তার বৃদ্ধিমতী ও ঠাওা মেজাজের দিদিমাকে কখনো সে দেখে নিং

মার্ফা তিমোফেরেভ্না কাঁপা ফিসফিসে গলার বিড়বিড় করে বলে চললেন, 'চমংকার ঘটনা, চমংকার! কেথা থেকেই বা এ-সব তুই শিখলি বাছা!.. আমাকে খানিকটা জল দে মা; আমি কথা বলতে পারছি না।'

'দিদিমা, শান্ত হন, কী হয়েছে?' তাঁকে এক গোলাস জল দিতে দিতে লিজা বলল। 'কেন, আমার তো মনে হয়েছিল আপনি নিজেই পানিশনকে খ্ব একটা পছন্দ করেন না।'

মার্ফা তিমোফেয়েভানা গেলাসটা নাবিয়ে রাখলেন ৷

'না, খেতে পারব না — আমার যে কটা দাঁত অবশিষ্ট আছে তা-ও ভেঙে পড়বে। পানশিনের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? তুই বরং আমাকে বল্ দেখি, রাতে প্রেষ্ক মান্ষের সঙ্গে দেখা করতে কে তোকে শিখিয়েছে— আাঁ? কে শিখিয়েছে?'

লিজা ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

'না বলার চেণ্টা করিস না,' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বলে চললেন। 'শ্রোচ্কা নিজের চোখে সর্বাকছ্ম দেখে আমাকে বলেছে। তাকে বাজে বকতে বারণ করে দিয়েছি। কিন্তু সে মিথ্যেবাদী নয়।'

মৃদৃহবরে লিজা বলল, 'আমি কোনো কথা অস্বীকার করছি না।'

'ওঃ হো! তাহলে দেখছি ঠিকই বাছা? তাহলে ঐ ব্বড়ো গোবেচারা পাপটার সঙ্গে তুই অভিসারে রাজী হয়েছিলি?'

'ন্য়।'

'নয়ত কী?'

'বৈঠকথানায় একটা বই আনতে যাচ্ছিলাম। উনি বাগানে ছিলেন — উনি আমায় ভেকেছিলেন।'

'আর তুই গিয়েছিলি? চমৎকার তুই তাকে ভালোবাসিস নাকি যে গেলি?' 'আমি ওঁকে ভালোবাসি,' মৃদুম্বরে লিজা বলল।

'হা কপাল! মেয়েটা ওকে ভালোবাসে!' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের মাথা থেকে টুপিটা ছিনিয়ে খুলে ফেললেন। 'বিবাহিত লোক! তাকে ভালোবাসিস, আাঁ! ওকে ভালোবাসিস!'

'তিনি আমাকে বলেছিলেন…' লিজা বলতে শ্রে করল। 'কী তোকে বলেছে শ্রেন, ওই সোনার চাঁদটা, আাঁ?' 'তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বার মৃত্যু হয়েছে।' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না নিজের উপর ক্রশ-চিহ্ন আঁকলেন।

তার আত্মা যেন শান্তি পার,' তিনি ফিসফিস করে বললেন। 'ঠুনকো মাগী ছিল — তবে সে-সব তো মনে রাথার নয়! তাহলে এই ব্যাপার: সে তাহলে বিপত্নীক। দেখা যাচ্ছে সে পাকা লোক। এক স্থাকৈ মেরে ফেলতে না ফেলতেই দ্বিতীর্য়টির খোঁজ করে। তলে তলে এতো! লিজা, তোকে একটা কথা বলি শোন: আমার কালে, আমি যখন ছোটো ছিলাম, এ-ধরনের কাজ করলে তখন মেয়েরা দার্শ ধমক খেত। আমার ওপর রাগ করিস না, বাছা। বোকারাই শুখু সতি্য কথা শুনে রাগ করে। আমি হ্রুকুম দিয়েছি আজ যেন তাকে ঢুকতে দেওয়া না হয়। আমি তাকে ভালোবাসি, কিন্তু এজন্যে তাকে আমি কখনো ক্ষমা করব না। বিপত্নীক, ভাবো একবার! আমাকে জল দে... পানশিনকে বড়ো আঙ্গলে দেখিয়ে তুই বড়িমতার কাজ করেছিস। কিন্তু রাত্তির বেলায় ছাগল জাতের লোকদের সঙ্গে অমন বসে থাকিস না, ঐ-ধরনের প্রেম্ব জীবদের সঙ্গে। এ-বড়ির ব্কটাকে ভেঙে ফেলিস না। দেখবি আমার ম্ব থেকে শুখু মধুই ঝরে না — আমি কামড়াতেও পারি... বিপত্নীক!'

মার্ফা তিমোফেরেভ্না চলে গেলেন। এক কোণে বসে লিজা কাল্লায় ভেঙে পড়ল। তার ভারি খারাপ লাগছিল; এ-ধরনের অপমান তার প্রাপ্য নর। প্রেম ভাকে আনন্দ দেয় নি: গত রাহি থেকে দ্'বার সে কে'দেছে। এই নতুন ও অপ্রত্যাশিত অন্ভূতি তার হদরে জেগে উঠতে না উঠতে কী চড়া দামই না তাকে দিতে হচ্ছে! আর তার পবিত্র গোপনীয় কথা অবারিত হয়ে গেছে অবাঞ্ছিত কর্কাশ করম্পর্শের কাছে! সে লম্ভিত, তিক্ত ও আহত বোধ করল, কিন্তু ভয় বা সন্দেহের কণামাত্র তার মধ্যে ছিল না — লাভরেংন্ফিক আগের চেয়ে তার কাছে আরো প্রিয় হয়ে উঠল। যতদিন না নিজের মনকে সে ব্রুবতে পেরেছিল শুধ্ব ততদিন সে ইতন্তত করেছিল। কিন্তু সেই সাক্ষাং

আর সেই চুন্বনের পর সে আর ইতন্তত করে নি; সে ব্রুতে পারল যে সে ভালোবাসে — আর বাঁধা পড়ল এক খাঁটি, অকপট, দ্ট, চির জীবনের মতো ভালোবাসায় — হুমাকির ভয় তার ছিল না। সে অন্ভব করল প্থিবীর কোনো শক্তিই সেই সন্বন্ধকে ছিল্ল করতে পারবে না।

## 02

ভারভারা পাভলভ্না লাভরেৎকায়ার নাম যখন ঘোষিত হল মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না তথন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে দেখা করবেন কি করবেন না সে-কথা তিনি স্থির করতে পারলেন না: ভয় হচ্ছিল কে জানে ফিওদর ইভানিচ যদি রাগ করেন। অবশেষে কোত্হলের জয় হল। ভাবলেন, 'তাতে কী, এও তো আমাদের আত্মীয়া।' তারপর হাতলয়্কত চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে চাপরাশীকে বললেন, 'ওকে নিয়ে এসো।' কয়েক মৃহ্তে কেটে গেল, দরজা হল উন্মুক্ত; ভারভারা পাভলভ্না লঘ্ পায়ে দ্বত ঘর অতিক্রম করে মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নার কাছে গেল, তারপর তাঁকে চেয়ার থেকে ওঠবার সুযোগ না দিয়ে তাঁর সামনে প্রায় নতজান, হয়ে বসল।

'অনেক ধন্যবাদ, খন্ডিমা,' রুশ ভাষায় সে নীচু কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে শ্রে করল; 'অনেক ধন্যবাদ; আপনার দিক দিয়ে এমন অন্গ্রহ আশা করি নিঃ আপনি দেবী।'

এই বলে ভারভারা পাভলভ্না অকস্মাৎ মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার একটা হাত চেপে ধরল, তারপর সেটিকৈ তার ল্যাভেন্ডারের গন্ধযুক্ত ফিকে বেগনী দন্তানার মধ্যে চেপে তার সর্বাঙ্গসন্দর গোলাপী ঠেটিদ্টির উপর আলতোভাবে তুলল। এই সন্দরী, অপর্পভাবে সন্জিত মহিলাকে পায়ের কাছে প্রায় ল্টিয়ে থাকতে দেখে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ব্রুতে পারলেন না কী করা দরকার: ইচ্ছে করছিল নিজের হাতটা টেনে নিতে, তাকে বসতে বলতে, কিছ্ ভালো কথা বলতে; তার পরিবর্তে তিনি উঠে পড়ে ভারভারা পাভলভ্নার মস্ণ স্কান্ধ কপালে একটি চুম্বন একে দিলেন। ভারভারা পাভলভ্না একেবারে গলে গেল।

'নমস্কার, bonjour,' মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন, 'অবশ্যই কম্পনাও করতে পারি নি... কিন্তু আপনাকে দেখে সাতাই আমি খ্রিশ হয়েছি। আপনি তো বোঝেন, স্বামী-স্থাীর ব্যাপারে রায় দেয়া আমার সাজে না...' 'আমার প্রামী সম্পূর্ণে ঠিক কাজ করেছেন,' বাধা দিয়ে ভারভার। পাভলভ্না বলল; 'আমারই সব দোষ।'

ভাপনার এ মনোভাব অত্যন্ত প্রশংসনীয়,' মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন; 'অত্যন্ত। আপনি কি এখানে বেশকিছ্ব দিন হল এসেছেন? তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? কিন্তু, দয়া করে বসুন।'

'আমি গতকাল পেণছৈছি,' বিনীতভাবে বসে ভারভারা পাভলভ্না উত্তর দিল; ফিওদর ইভানিচের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি।'

'তাই নাকি! উনি কী বললেন?'

'এই রক্ম অপ্রত্যাশিতভাবে আসায় আমার ভয় ছিল তিনি রেগে উঠবেন,' ভারভারা পাভলভ্না আবার বলতে শ্বুর করল; 'তিনি কিন্তু তাঁর উপস্থিতি থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি।'

'অর্থাং, তিনি... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ব্রেছে,' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বললেন; 'তাঁর বাইরেটাই শ্বর্ রুক্ষ ধরনের, কিন্তু মনটা নরম।'

'ফিওদর ইভানিচ আমাকে ক্ষমা করেন নি, তিনি আমার কোনো কথা শনেতে রাজী নন… কিন্তু তিনি অত্যন্ত দাক্ষিণ্য দেখিয়েছেন, লাভরিকিতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন≀'

'তাই নাকি! ভারি চমংকার তাল্ফ্ক!'

'তাঁর আদেশ অন্সারে কাল আমি সেখানে যাত্রা করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে আগে দেখা করা কর্তব্য বলে মনে করলাম।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ। আত্মীয়দের কখনো ভূলে যাওয়া উচিত নয়। জানেন, আপনার চমংকার রুশ বলা শ্বনে আমি অবাক হয়ে গেছি। C'est étonnant !'\*

ভারভারা পাভলভ্না দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমি জানি, মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না, বহুকাল আমি বিদেশে ছিলাম। কিন্তু আমার মনটা চিরকালই রুশী, আর নিজের দেশকেও কখনো ভূলি নি।' 'ঠিক, ঠিক; এটা খুব ভালো। ফিওদর ইভানিচ কিন্তু আপনাকে আশা করেন নি... হাাঁ, আমার অভিজ্ঞতায় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন: la patrie avant tout\*\*। বাঃ, কী সুন্দর ক্লোকটা। দেখতে পারি?'

ফরাসী ভাষার — এটা চমংকার।

ফরাসী ভাষায় — সবচেয়ে আরে মাতৃভূমি।



'এটা আপনার পছন্দ?' তাড়াতাড়ি ভারভারা পাভলভ্না সেটা তার কাঁধের উপর থেকে খ্লেল ফেলল। 'এটা খ্লেই সাধারণ, মাদাম Baudran-এর দোকান থেকে কেনা।'

'এবার বোঝা যায়। মাদাম Baudran-এর দোকান থেকে... কী চমংকার আর কী চটকদার! নিশ্চয়ই আপনি অনেক স্কুদর স্কুদর জিনিস এনেছেন। সেগ্লোকে শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

'থ্যজিমা, আমার প্রসাধনের সব জিনিসগ্লোই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। অন্মতি দিলে আপনার দাসীকে আমি কয়েকটি জিনিস দেখাতে পারি। প্যারিস থেকে আমি একজন দাসী এনেছি— সে চমংকার পোষাক তৈরী করতে পারে।'

'আপনার তরফ থেকে এটা খুব ভালো কথা। কিন্তু সত্যি বলছি, আপনার অস্ববিধে স্থিট করতে আমার ইচ্ছে নেই।'

'আমার অস্ক্রিথে করা...' মৃদ্ধ তিরস্কারের স্বরে ভারভারা পাভলভ্না বলল। 'আমাকে আপনার দাসী বলে মনে করলে সুখী হব।'

মারিরা দ্মিতিয়েভ্না গলে গেলেন।

'Vous êtes charmante,'\* তিনি মৃদ্দবরে বললেন। 'কিন্তু আপনার টুপি আর দন্তানাগুলো খুলছেন না কেন?'

'খ্লতে পারি?' কর্ণভাবে নিজের হাতদ্টো চেপে ধরে ভারভারা পাভলভানা প্রশন করল।

'কেন নয়, নিশ্চয়ই; আশা করি আমাদের সঙ্গে আপনি খাবেন? আমি...
আমি আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার আলাপে করিয়ে দোবোঃ' মারিয়া
দ্মিগ্রিয়েভ্নার হাবভাবে অর্শ্বন্তি ফুটে উঠল। ভাবলেন, ''কতদ্বে গড়াবে
কে জানে?'' 'আজ তার শরীরটা বিশেষ ভালো নেই।'

'ও ma tante,\*\* আপনার অনেক দয়া!' ভারভারা পাতলভ্না চে'চিয়ে উঠে তার রমোলটা চোখের উপর তুলল।

এক বালক ভৃত্য গেদেওনভ্দিকর আগমন ঘোষণা করল। সেই পরিচিত ব্রুড়ো বাচাল লোকটি বারবার ঝুকে পড়ে অভিবাদন জানিয়ে কৃত্রিম হেসে প্রবেশ করলেন। অতিথির সঙ্গে মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না তাঁর পরিচয় করিয়ে

ফরাসী ভাষায় — আপনি ভারি মনোহারিণী।

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — খ্রিড়মা ৷

দিলেন। প্রথমে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন; কিন্তু ভারভারা পাভলভানা এমন মনোম্মকর শ্রন্ধার ভাব দেখাল যে অলপ সময়ের মধ্যেই তাঁর কান বাঁ-বাঁ করতে শ্বরু করল এবং বানানো কথা, গাল-গল্প ও তোষাযোদের কথা তাঁর মূখ থেকে ঝরতে লাগল মধ্যুর মতো। সংযত হাসি নিয়ে ভারভারা পাভলভানা শুনতে লগেল, তারপর ক্রমশ কথাবাতায়ে যোগ দিল। নমভাবে প্যারিসের, বাডেনের এবং তার ভ্রমণের কথা সে বলল; গল্প করে দ্ব'বার হাসাল মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নাকে, আর তারপরেই অল্প একটু করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন অশোভন আনন্দ ফুর্তির জন্য ভর্ণসনা করল নিজেকে। পরের দিন আদাকে সঙ্গে করে আনার অনুমতি সে চাইল: দন্তানাগ্রলো খরেল তার মস্ণ, à la guimauve সাবানের স্কল্পন্ধ ভরা হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দিল কী করে আর কোথায় ঝালর, কুচি, লেস আর কাপডের তৈরী কৃত্রিম গোলাপ পরে: কথা দিল 'ভিক্টোরিয়া এসেন্স' নামে নতুন একটি বিলিতি এসেন্স আনবে এবং উপহার হিসেবে মারিয়া দুমিহিয়েভানা সেটি গ্রহণ করবেন শুনে শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠল: রুশ গির্জার ঘণ্টাধুনি প্রথম শনে যেভাবে সে রোমাণ্ডিত হয়েছিল সে-কথা মনে করে তার চোথে জল এসে গেল: ফিসফিস করে সে বলল, 'একেবারে আমার ব্যকের মধ্যে গিয়ে লেগেছিল।'

সেই মুহুতে লিজা ঘরে প্রবেশ করল।

সকালে যে-মৃহুর্ত থেকে লাভরেং দ্বির চিঠি পড়েছিল, সে-মৃহুর্ত থেকে আতৎকে আড়ণ্ট হয়ে লিজা নিজেকে শক্ত করে তুলছিল তাঁর দ্বীর সম্মুখীন হবার জন্য। তার মনে একটা পূর্ববাধ জন্মছিল যে তার মঙ্গে দেখা হবে। যেটাকে নিজের অপরাধী আশা বলে মনে করেছিল তার শান্তিদ্বর্প এ সাক্ষাং সে এড়িয়ে যাবে না শ্থির করেছিল। তার নিয়তির অকস্মাং বিপর্যয় তার সক্তার মূলে নাড়া দিয়েছিল; দ্বেণ্টার মধ্যে তার মুখ শ্রাকিয়ে উঠল, কিন্তু সে এক ফোটাও অগ্রু বিসর্জন করল না। 'আমার উপযুক্ত শান্তি!' মনে মনে বলল। তিক্ত, কুদ্ধ আতৎকের কী একটা জায়ারকে সে অতি কণ্টে ও অতি উত্তেজনায় দমন করল। 'তাহলে যেতে হয় এবার!' লাভরেংদ্কায়ার আসার খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবল, তারপর এল নেমে... দরজা খোলার মতো সাহস সঞ্চয় করার জন্য বৈঠকখানার দরজার বাইরে অনেকক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল। 'আমি এ মেয়েটির প্রতি অন্যায় করেছি,'—এই কথা ভেবে সে বৈঠকখানায় চুকল, তারপর জাের করে তার

দিকে তাকাল, জোর করে হাসল। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভানা কাছে এগিয়ে গেল, তারপর সামান্য ঝু'কে, কিন্তু সম্প্রমের সঙ্গে তাকে অভিবাদন করল। 'নিজেই নিজের পরিচয় দিই,' মোলায়েম স্বরে সে বলল, 'আপনার মা অত্যন্ত অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, আশা করি আপনিও... সদয় হবেন।' শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় ভারভারা পাভলভূনার মুখের ভাব, তার ধূর্ত হাসি, তার নির্বতাপ অথচ কোমল চাউনি, তার হাত এবং কাঁধের ভঙ্গী, এমন কি যে-গাউনটা সে পরেছিল সেটা — তার সমস্ত চেহারাটাই লিজার মনে এমন এক বিত্ঞার উদ্রেক করেছিল যে সে উত্তর দিতে পারল না, কোনোক্রমে শুধু নিজের হাতটা তার দিকে প্রসারিত করে দিল। 'তর্গীটি আমাকে সহ্য করতে পারে না,' লিজার ঠাওা আঙ্কেগ্রলোয় চাপ দিতে দিতে ভারভারা পাভলভ্না ভাবল, তারপর মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্নার দিকে ফিরে মুদু-বরে বলল: 'Mais elle est délicieuse!'\* লিজা সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল: তার মনে হল যে এই বিসময়সূচক কথার মধ্যে বিদ্রুপ ও অপমানজনক কিছু; একটা রয়েছে। নিজের ধারণাকে বিশ্বাস করবে না স্থির করে সে জানালার পাশে তার এমব্রয়ডারি করা ফ্রেম নিয়ে বসল। এমন কি এখানেও ভারভারা পাভলভ না তাকে স্কৃত্রির থাকতে দিল না। কাছে এসে রুচি এবং দক্ষতার জনা ভারভারা পাভলভ্না তাকে প্রশংসা করল... লিজার ব্রেকর স্পন্দন দ্রত ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল: সব শক্তি প্রয়োগ করে সে চেণ্টা করল নিজের মুখটা তুলে রাখতে। তার মনে হল ভারভারা পাভলভ্না সর্বাকছা জেনে গোপন গান্তীর্যের সঙ্গে তাকে বিদ্রুপ করছে। গেদেওনভূম্কি ভারভারা পাভলভানার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় এবং তার মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করায় লিজা নিশ্চিন্ত বোধ করল। লিজা এমরয়ডারি করা ফ্রেমের উপর ঝুকে পড়ে তার দিকে আড়চোখে তাকাতে লাগল। ভাবল, 'এই মেয়েকে একদিন তিনি ভালোবেসেছিলেন।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাভরেং শ্কির চিন্তা সে মন থেকে দরে করে দিল: ভয় হল নিজের সৈহর্য সে হারিয়ে ফেলবে, সে অনুভব করল তার মাথাটা সামান্য ঘুরছে। মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে শ্বর্ করলেন।

বললেন, 'আমি শ্রেছি আপনি সত্যিকারের গ্রেণী।'

ফরাসাঁ ভাষায় — কিন্তু চমংকার মেয়েটি।

'বহুকাল বাজাই নি,' চটপট পিয়ানোর সামনে বসে, চাবিগুলোর উপর দক্ষভাবে আঙ্কল চালাতে চালাতে ভারভার। পাভলভ্না বলল। 'বাজাতে বলছেন?'

'দুয়া করে বাজান।'

হের্গেস'এর এক অনন্যসাধারণ ও কঠিন 'এটুড' অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না বাজাল। সেই বাজানোর মধ্যে দার্ণ শক্তি ও নৈপুণ্য ছিল।

'একেবারে পরীর মতো!' গেদেওনভূম্কি চে'চিয়ে উঠলেন।

'অসাধারণ!' মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না তাঁর স্করে স্বর মেলালেন। 'ভারভারা পাভলভ্না,' এই প্রথম তার নাম ধরে ডেকে তিনি বললেন, 'আপনি যে একেবারে অবাক করে দিলেন; বাস্তবিকই আপনার কনসার্ট দেওয়া উচিত। আমাদের এখানে এক জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, পাগলাটে ধরনের ব্রুড়া, কিন্তু সঙ্গীত খুব ভালো বোঝেন। লিজাকে তিনি শেখনে। আপনার বাজনা শ্নলে তিনি একেবারে পাগল হয়ে যাবেন।'

'লিজাভেত্য মিখাইলভ্নাও বাজান নাকি?' তার দিকে সামান্য মাথা ফিরিয়ে ভারভারা পাভলভূনা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, থারাপ বাজায় না আর সঙ্গীত ভালোও বাসে, কিন্তু আপনার তুলনায় কিছ্ই নয়। এখানে কিন্তু আর একজন যুবক আছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার আলাপ করা দরকার। তাঁর স্বভাব শিল্পীর মতো, ভারি চমংকার রচনা তিনি করে থাকেন। শুধু তিনি-ই আপনাকে পুরো তারিফ করতে পারবেন।'

'এক যুবক?' ভারভারা পাভলভ্না বলল; 'কে তিনি? কোনো গরীব লোক?'

'কী যে বলেন, এখানকার নারীচিত্তজয়কারীদের মধ্যে প্রধান, আর শ্ব্ব্ব্র্র্থানে নয়, et à Pétersbourg\*। তিনি কান্দেরজ্বুজ্কার, সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁর অবারিত দ্বার। সম্ভবত তাঁর নাম আপনি শ্বনেছেন: পানশিন, ভ্যাদিমির নিকোলাইচ। সরকারী কাজে এখানে তিনি এসেছেন... মনে হয় ভবিষ্যাৎ-মন্দ্রী।'

'এবং সেই সঙ্গে শিল্পীও?'

'মনটা শিল্পীর মতো আর ভারি ভন্ন। আপনি নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে

ফরাসী ভাষার — সেও পিটার্সবিরগেও।

পাবেন। প্রায়ই এখানে তিনি এসে থাকেন। আজ সন্ধেয় তাঁকে আমি নেমস্তন্ন করেছিলাম। আশা করি তিনি আসবেন,' ছোট্ট এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এবং বাঁকা তিক্ত হাসি হেসে মারিয়া দুমিগ্রিয়েভুনা যোগ করে দিলেন।

লিজা হাসির অর্থটা ব্রুবল, কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করার মতো তার মানসিক অবস্থা তথন ছিল না।

'আর তর্ণ?' পিয়ানোয় টুং-টাং আওয়াজ তুলে ভারভারা পাভলভ্না প্রশন করল।

'আঠাশ বছর, আর ভারি স্কুদর চেহারা। বাস্তবিকই un jeune homme accompli\* ।'

গেদেওনভূম্কি বললেন, 'আমি বলব আদর্শ যুবক।

অকস্মাৎ ভারভারা পাভলভ্না স্ট্রাউসের একটা হুল্লোড়ে ওয়াল্জ বাজাতে শ্রের্ করল, শ্রের্ করল এমন তীর শ্রুতিকটু কম্পিত স্র দিয়ে যে গেদেওনভ্স্কি হকচিকিয়ে গলেন। ওয়াল্জের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে সে কর্ণ রসের অবতারণা করল এবং শেষ করল 'ল্র্চিয়া'র Fra poco... স্র দিয়ে। তার মনে পড়ল আনন্দিত সঙ্গীত তার অবস্থার উপযুক্ত নয়। ভাবাল্ অংশের উপর জার দেওয়া 'ল্র্চিয়া'র স্র মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নাকে গভীরভাবে নাড়া দিল।

'কী আবেগ,' নীচু গলায় গেদেওনভ্চ্নিককে তিনি বললেন। 'পরী,' চোখ বড় বড় করে গেদেওনভ্চ্নি আবার বললেন।

দুপ্রেরর খাবার সময় হল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না যখন নীচে এলেন স্প তখন পরিবেশিত হয়ে গেছে। নীরসভাবে ভারভারা পাভলভ্নাকে তিনি অভিবাদন জানালেন, 'হাাঁ' 'না' করে তার সোজনার উত্তর দিয়ে চললেন, তার দিকে তাকালেন না। ভারভারা পাভলভ্না অল্পক্ষণের মধ্যেই হদয়ঙ্গম করল যে বৃদ্ধা মহিলার কাছ থেকে কোনো কথাই বার করা যাবে না। তাই তাঁকে আপ্যায়িত করার প্রচেণ্টা সে ত্যাগ করল; বরং মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না তাঁর অতিথির প্রতি আরো সদয় ভাব দেখাতে লাগলেন: তাঁর পিসীর অভদ্রতায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না কিন্তু শর্ধেই ভারভারা পাভলভ্নাকে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন না; তিনি লিজার দিকেও তাকাচ্ছিলেন না, যদিও তাঁর চোখদুটি চকচক করছিল। হলদে, ফ্যাকাশে ও

ফরাসী ভাষায় — নিখৃত তর্ণ।

ঠোঁটে-ঠোঁট-চাপা প্রস্তর মূর্তির মতো তিনি বসেছিলেন এবং কিছুই থাচ্ছিলেন না। লিজাকে শাস্ত দেখাচ্ছিল; বাস্তবিকই তার ভিতরকার ঝড় থেমে গিয়েছিল। অন্তুত এক অসাড়তার সে আচ্ছম্ম হয়ে ছিল, প্রাণদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত মান্ধের মতো। আহারের সময় ভারভারা পাভলভ্না বিশেষ কথা বলছিল না; তাকে নম্ম বলে মনে হতে লাগল, তার মুখে ফুটে উঠল বিষম্বতা। একলা গেদেওনভ্ন্কিই গলপ বলে কথারার্তা চাল্ম রেখেছিলেন। বারবার তিনি অস্বস্তিভরে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর গলা খাঁকারি দিচ্ছিলেন—তাঁর সামনে কোনো মিথ্যে কথা বলার আগে সর্বদাই তাঁর গলা ধরে যায়। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না কিন্তু তাঁকে বাধা দিলেন না কিংবা তাঁর কথায় ব্যাঘাত স্থিত করলেন না। আহার শেষ হবার পর জানা গেল যে ভারভারা পাভলভ্না হুইন্ট খেলতে খুব ভালোবাসে। একথা শ্বনে মারিয় দ্মিলিয়েভ্না এতো উল্লাসত হয়ে উঠলেন যে তিনি সম্পর্শ অভিভূত হয়ে পড়লেন। মনে মনে তিনি বললেন: 'বাস্তবিক, ওই ফিওদর ইভানিচটা কী নির্বোধ! ভাবো একবার, এ-ধরনের মেয়ের দাম বোঝে না!'

গেদেওনভ্স্কি এবং ভারভার। পাভলভ্নার সঙ্গে তিনি তাস খেলতে বসলেন। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না লিজাকে উপরে নিয়ে গেলেন। বললেন তার চেহারা খ্রে খারাপ দেখাছে, নিশ্চয়ই মাথা ধরেছে।

'হ্যাঁ, ওর দার্ণ মাথা ধরে আছে,' চোখ ঘ্রিয়ে ভারভারা পাভলভ্নাকে মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বললেন, 'আমিও মাইগ্রেনে মাঝেমাঝে এমন ফ্রণা পাই...'

লিজা দিদিমার ঘরে গিয়ে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। মার্ফা তিমাফেয়েভ্না তার দিকে বহুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সামনে শান্তভাবে নতজান্ হয়ে বসে নিঃশব্দে তার হস্ত চুন্বন করতে শ্রুর্ করলেন। লিজা সামনের দিকে ঝুকে পড়ল, তার মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল — তারপর সে নিঃশব্দে কাঁদতে শ্রুর্ করল। কিন্তু মার্ফা তিমোফেয়েভ্নাকে সে তুলে ধরে ওঠাল না, নিজের হাতও সে সরিয়ে নিল না: সে অন্তব্ করল সে অধিকার তার নেই, অধিকার নেই বৃদ্ধাকে তাঁর মর্মপিট্রা ও সহান্ত্তি জানাতে বাধা দিতে, গতকাল যা ঘটেছে তার জন্য ক্ষমা চাইতে। সেই কর্ণ, ফ্যাকাশে, শক্তিহীন হাতগ্লোকে চুন্বন করে করে তাঁর ত্থি

হল না—ক্রমাণত তাঁর ও লিজার চোথ দিয়ে নিঃশব্দে জল ঝরতে লাগল। চওড়া হাতলযাক্ত চেয়ারে বোনার উলের গোলার পাশে বসে মান্রোস বেড়ালটা গরগর করে চলল; বিগ্রহের সামনেকার ছোটু বাতিটার দীর্ঘ চণ্ডল শিখা কাঁপতে লাগল। এদিকে পাশের ঘরে দরজার পিছনে নাস্তাসিয়া কারপত্না দাঁড়িয়ে তাঁর চেক-কাটা রুমালটাকে গোলার মতো পাকিয়ে চুপিচুপি চোথ মুছে চললেন।

80

ইত্যবসরে নীচে বৈঠকখানায় হৃইস্ট খেলা চলছিল; মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না জিতছিলেন, তাঁর মেজাজটা ভালো। একটা ভৃত্য এসে পানশিনের আগমন ঘোষণা করল।

মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তাসগ্লো ফেলে তাঁর চেয়ারে বসে ছটফট করতে শ্রের্ করলেন। ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে চেয়ে অভুত হাসল, তারপর দরজার দিকে চোখ ফেরাল। পানশিন ঘরে এলেন। পরনে তাঁর ইংরেজদের মতো উচ্চু কলার-ঘৃক্ত কালো ফ্রক কোট, গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা। তাঁর সবে-দাড়ি-কামানো হাসির লেশমাত্র চিহ্হীন মৃথ থেকে যেন এ-কথাই অভিবাক্ত হচ্ছে, 'আমার পক্ষে আন্তা পালন করা সহজ হয় নি, তবে দেখনে এসেছি।'

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন, 'কী ব্যাপার, ভোল্দেমার! আপনি তো নিজের নাম ঘোষণা না করেই এতো দিন আসতেন!'

পানশিন শ্ধ্ তাঁর চোথ দিয়ে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার প্রশ্নোন্তর দিলেন, ভদ্রভাবে ঝুকে পড়ে অভিবাদন করলেন, কিন্তু তাঁর হস্ত চুম্বন করলেন না। মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তাঁর সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্নার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি এক পা পিছনে হটে তাকে একই রকম ভদ্রভাবে ঝুকে পড়ে অভিবাদন জানালেন, কিন্তু তার মধ্যে মার্জিত ভাব ও প্রদ্ধার স্পর্শ রইল। তারপর তিনি তাসের টেবিলে বসলেন। অলপক্ষণের মধ্যেই খেলা শেষ হল। পার্নাশন লিজাভেতা মিখাইলভ্নার কথা জিগ্গেস করলেন, শ্নলেন সে অস্কু, দৃঃথ প্রকাশ করলেন। তারপর ভারভারা পাভলভ্নার সঙ্গে আলাপ শ্বর্ করলেন তিনি। তাঁর প্রতিটি কথা তিনি কূটনীতিজ্ঞের মতো সধ্যে

ওজন ও উচ্চারণ করে বলতে লাগলেন এবং ভারভারা পাভলভ্নার উত্তরগুলো ভদ্রভাবে শ্বনে চললেন। কিন্তু তাঁর স্বর, কুটনীতিজ্ঞদের মতো গাস্ভীর্য ভারভারা পাভলভানার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করল না, তার হৃদয়ের কোনো তল্টাকে স্পর্শ করল না। পক্ষান্তরে সে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সকোতৃক মনোযোগী দ্যুন্টিতে, সাধারণ স্বরে বলতে লাগল কথা, আর সর্বক্ষণ তার স্থানর নাকটা মৃদ্ধ কম্পিত হতে লাগল যেন চাপা উল্লাসে। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না ভারভারা পাভলভ্নার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার প্রশংসা করতে লাগলেন। পানশিন ভদ্রভাবে তাঁর মাথা কাত করলেন, তাঁর কলারটার দর্মন যতটা সম্ভব: জোর দিয়ে বললেন, 'সে বিষয়ে আগেই তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন,' এবং প্রায় মেট্টারনিখের প্রসঙ্গেই কথা শ্বর, করে দিলেন। ভারভারা পাভলভূনা তার মথমলের মতো চোখগুলো দিয়ে তাঁকে তীক্ষ্যভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীচ গলায় বলল, 'কেন, আপনিও তো মিল্পী, un confrère.'\* আরো মদে: গ্লায় যোগ করল, 'Venez' \*\* পিয়ানোর দিকে মাথা হেলিয়ে ৷ 'Venez!' -- এই একটি কথা, যেটা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল, পার্নাশনের উপর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব বিস্তার করল প্রায় মন্তের মতো। তাঁর গন্তীর হাবভাব অদৃশ্য হল, মুথে ফুটে উঠল হাসি, মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং কোটের বোতাম খালে এই কথাগালো বলতে বলতে ভারভারা পাভলভানার পিছন পিছন তিনি পিয়ানোটার কাছে গেলেন: 'দুঃখের বিষয়, বলবার মতো শিল্পী নই! কিন্তু আমি শুনেছি আপনি প্রকৃত শিল্পী।

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন, 'ওঁকে দিয়ে ওঁর নিজের লেখা গানটা গাওয়ান — ভেসে-যাওয়া চাঁদ সম্বন্ধে।'

'আপনি গান গান?' তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে ভারভারা পাভলভ্না প্রশ্ন করল। 'বস্নুন!'

शानीभन होलवादाना भूत् कतरलन।

'বস্বন,' চেয়ারের পিছনে আঙ্কে দিয়ে ক্রমাগত টোকা মেরে সে আবার বলল।

বসে, কেশে, কলারটা টেনে নিজের গানটা গাইলেন পানশিন।

ফরাসী ভাষায় — একই পথের পাথক।

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় -- আসুন!

'Charmant,'\* ভারভারা পাভলভ্না বলল; 'আপনি ভারি স্কুদর গান গান, vous avez du style,\*\* আবার ওটা গান '

পিয়ানোর ওপাশে গিয়ে সে পানশিনের একেবারে ম্থোম্থি দাঁড়াল। স্বরের মধ্যে এক নাটকীয় কম্পন জনুড়ে তিনি গানটা আবার গাইলেন। পিয়ানোর উপর কন্ইদনুটো রেথে, তার ফরসা হাতগনুলো ঠোঁট বরাবর এনে ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে স্থির দ্ভিতৈ চেয়ে রইল। পানশিন শেষ করলেন।

'Charmant, charmante idée,'\*\*\* সমঝদারের মতো স্থির আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না বলল। 'বলুন, আপনি কি মেয়েদের গলার জন্যে কিছু লিখেছেন, mezzo-soprano' র জন্যে?'

পার্নাশন বললেন, 'আমি ফচিৎ কদাচিৎ লিখে থাকি; জানেন তো, নিজের খেয়ালেই লিখি... কিন্তু আপনি কি গান গান?'

'হ্যাঁ।'

'তাই নাকি! কিছু একটা গেয়ে শোনান না!' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বললেন।

আরক্ত গালের উপর থেকে চুলগ্নলো পিছনে সরিয়ে ভারভারা পাভলভ্না তার মাথাটা ঝাঁকাল।

'আমাদের দন্জনের গলার মিল হবার কথা,' পানশিনের দিকে ফিরে সে মূদ্দবরে বলল; 'একটা দ্বৈত-সঙ্গতি গাওয়া যাক। আপনি কি Son geloso, কিংবা La ci darem, কিংবা Mira la bianca luna\*\*\*\* জানেন?'

পানশিন উত্তর দিলেন, 'বহুকাল আগে আমি Mira la bianca luna গেয়েছিলাম। সে কিন্তু বহুকাল আগেকার কথা। আমি সেটা ভুলে গেছি।'

'তাতে কিছা যার আসে না, আমরা নীচু স্বারে সেটা আবৃত্তি করে নেবো। আমাকে অনুমতি দিন।'

ফরাসী ভাষায় — চমংকার!

করাসী ভাষায় — আপনার নিজের স্টাইল আছে।

<sup>\*\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় --- চমংকার, অপ্রে আইডিয়া।

<sup>\*\*\*\*</sup> ইতালীয় প্রেমের গান — আমি ইস্বা করি' ...আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দাও'...
'ঐ দেখ পান্ডর চাঁদ'ঃ

ভারভারা পাভলভুনা পিয়ানোর সামনে বসল। পানশিন দাঁডালেন তার পাশে। দ্বৈত-সঙ্গীতটা তাঁরা নীচু সূরে গাইলেন। ভারভারা পাভলভুনা তাঁকে কয়েকবার সংশোধন করে দিল। তারপর তাঁরা উচ্চ স্বরে গাইলেন এবং করে বললেন: Mira la bianca lu... u... una । ভারভারা পাভলভূনার স্বরের লাবণ্য লপ্তে হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও সে খুব দক্ষতার সঙ্গে গাইল। প্রথমে পানশিন খানিক লঙ্জা কর্রছিলেন এবং মাঝেমাঝে বেস্বরো হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মেতে উঠলেন। তাঁর গান নিখ'ত না হলেও আসল গাইয়ের মতো তিনি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে, শরীরটাকে দ্বলিয়ে এবং মাঝেমাঝে হাত তুলে সেই অভাবটা প্রিয়ে দিলেন। ভারভারা পাভলভ্না থালবাগেরি দু'তিনটে রচনা বাজনা করল এবং ছলাকলার ভঙ্গিতে 'আবৃত্তি' করল একটি ফরাসী ariette । আনন্দ প্রকাশ করার ভাষা মারিয়া দুমিগ্রিয়েভ্না খুজে পেলেন না; বার করেক তিনি লিজাকে ডেকে পাঠাতে চাইলেন। গেদেওনভ স্কিও কথা খাজে পেলেন না. শ্বধ্য মাথা নাড়ালেন; অকস্মাৎ তিনি হাই তুললেন, তিনি কোনক্রমে হাত দিয়ে লুকোবার অবকাশ পেলেন। এই হাই ভারভারা পাভলভ্নার দুষ্টি এড়ালো না; সে অকস্মাৎ পিয়ানোর দিকে পিছন ফিরে মদ্মুস্বরে বলল, 'Assez de musique comme ça,\* গল্প করা যাক।' সে হাতদ্রটো জোড় করল। পার্নাশনও ফুর্তির সুরে বললেন, 'Oui, assez de musique,'\*\* ভারপর আলপে শ্রের করল তুখোড়, লঘ্ চালে, ফরাসী ভাষায়। 'হ্বহ্ প্যারিসের সেরা বৈঠকখানার মতো,' তাঁদের অপ্রাসঙ্গিক গাল-গল্পের কথার মারপ্যাঁচ শ্বনতে শ্বনতে মারিয়া দ্মিতিয়েজ্না ভাবলেন। পানশিন প্রচুর আনন্দ পাচ্ছিলেন: তাঁর চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল, তাঁর মুখ হাসিতে উন্তাসিত হল। প্রথম প্রথম মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার সঙ্গে তাঁর দ্ভিট বিনিময় হলে তিনি নিজের মুখের উপর হাত বোলাচ্ছিলেন, জু কুণ্ডিত কর্রাছলেন এবং থেকে থেকে দীর্ঘ শ্বাস ফেলছিলেন; কিন্তু শেষের দিকে তাঁর কথা তিনি সম্পূর্ণ বিষ্মৃত হলেন এবং এই অর্ধ-পার্থিব ও অর্ধ-শিল্পীস্লভ সংলাপের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। মনে হল ভারভারা পাভলভ্না যেন বাস্তবিকই দার্শনিক: সব কথার উত্তর তার ঠোঁটের ডগায়। কখনো সে

ফরাসী ভাষায় --- সঙ্গীত যথেপ্ট ইয়েছে।

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষায় — হাাঁ, যথেণ্ট সঙ্গীত হল।

ইতন্তত কর্নছিল না এবং কোনো বিষয়েই তার কোনো সন্দেহ ছিল না। যে-কেউ ব্রুতে পারত যে, সব রকমের ব্রন্ধিমান লোকদের সঙ্গে সে প্রচুর এবং ঘন ঘন আলোচনা করেছে। তার সমস্ত চিন্তা এবং অনুভূতি প্যারিসকে কেন্দ্র করে। সাহিত্য সম্বধ্ধে পানশিন কথা পাড়লেন: দেখা গেল তাঁর মতো সে-ও একই ফরাসী বই পড়ে: জর্জ স্যান্ড তার কাছে দার্থ বিরক্তিকর, বালজাককে সে শ্রন্ধা করে, যদিও মাঝেমাঝে তাঁর লেখা তার একঘেয়ে লাগে, তার মতে স্কা এবং স্ফাইবের মনুষা-প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল: দ্যুমা ও ফেভালকে সে পঞ্জো করে; মনে মনে কিন্তু এদের স্বাইকার চেয়ে পল দ্য কক্কেই তার সবচেয়ে ভালো লাগে, কিন্তু, বলাই বাহলো, তাঁর নাম সে ঘুণাক্ষরেও মুখে আনল না। সত্যি বলতে কি. সাহিত্য সে বিশেষ পছন্দ করত না। যে-সব বিষয়ের সঙ্গে তার নিজের অবস্থার সামান্যতমও মিল আছে ভারভারা পাডলভ্না বেশ কারদা করে সেগ্লো এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তার কথাবার্তার মধ্যে প্রেমের একেবারেই উল্লেখ রইল না: বরং ভাবাবেগের কথা উঠলেই সে ব্যাপারে শোনা যাচ্ছিল কঠোর মতামত, মোহভঙ্গতা ও আপসের মনোভাব। পানশিন প্রতিবাদ করলেন; ভারভারা পাভলভ্না তাতে আপত্তি জানাল... কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার! যখন তার মূখ থেকে ভর্ণসনা, এবং প্রায়ই কঠোর ভর্ণসনা ঝর্রাছল তখন কিন্তু তার কথার সূরে ঝর্রাছল সোহাগ আর প্রশ্রয়। আর তার চোখগুলো বলছিল... ঠিক কী যে সেই সুন্দর চোখগুলো বলছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু তার মর্ম ছিল লঘ্ অস্পন্ট আর মধ্র। সেগুলোর নিহিত অর্থ আবিষ্কার করতে পার্নাশন চেষ্টা করলেন, তিনিও চেষ্টা করলেন তাঁর চোখ দিয়ে কথা বলতে, কিন্তু অনুভব করলেন তাঁর সমস্ত প্রচেণ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে। তিনি ব্রুবতে পারলেন, বিদেশ থেকে আগত এক আসল সিংহীর মতো ভারভারা পাভলভূনা তাঁকে ছাড়িয়ে গেছে, ফলে নিজের উপর তাঁর সম্পূর্ণ আন্থাও আর রইল না। কথা বলার সময় লোকের জামার আন্তিন আলতোভাবে ধরা ভারভারা পাতলভ্নার অভ্যাস। এই ক্ষণিক সংস্পর্শে ভ্যাদিমির নিকোলাইচ অত্যন্ত উর্ত্তোজত হয়ে উঠলেন। লোকের সঙ্গে সহজে মেশবার ক্ষমতা ভারভারা পাভলভ্নার ছিল। দু'ঘণ্টার মধ্যে পার্নাশনের মনে হল যেন বহু, বছর ধরে ভারভারা পাভলভ্নার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। এদিকে লিজা, সেই লিজা, যাকে তিনি সর্বাকছত্ব সত্ত্বেও ভালোবাসতেন এবং যার কাছে তিনি গত সন্ধের বিরের প্রস্তাব করেছিলেন— সে যেন কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। চা পরিবেশিত হল। কথাবার্তা আরো সহজ হয়ে উঠল। মারিয়া দুমিতিয়েভ্না বালক ভূতাকে ডেকে বললেন লিজাকে বলতে যে, তার মাথার যন্ত্রণা কমে থাকলে যেন নীচে নামে। লিজার নাম উল্লেখিত হওয়ায় আত্মোংসর্গ করা নিয়ে পার্নাশন আলোচনা করতে শ্রু করলেন এবং প্রুষ ও নারীর মধ্যে কারা বেশী আত্মোৎসর্গ করতে পারে তাই নিয়ে জ্বড়ে দিলেন তর্ক। মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না সঙ্গে সঙ্গে উত্তোজিত হয়ে উঠলেন, দাবি করলেন যে এ-বিষয়ে নারীর ক্ষমতা বেশী; জোর দিয়ে বললেন সে-কথা এক্সনি তিনি প্রমাণ করবেন, তারপর নান্য কথায় জডিয়ে পড়লেন এবং শেষ করলেন বাজে একটা উদাহরণ দিয়ে। ভারভার। পাভলভানা একটি সঙ্গীত-পান্তক তুলে, সেটি দিয়ে মাখ আড়াল করে, পানশিনের দিকে ঝাকে, একটা কেকে ছোটো ছোটো কামড বসাতে বসাতে, মুখে-চোথে এক ভদ্র হাসি হেসে মুদ্র গলায় মন্তব্য 'Elle n'a pas inventé la poudre, la bonne dame l'\* পাভলভ্নার সাহসে পার্নাশন খানিকটা হকচ্কিয়ে উঠলেন ও বিক্ষিত হলেন। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত স্পষ্টতার ভিতর তাঁর নিজের প্রতি কতটা যে বিদ্রুপ প্রচ্ছর ছিল পানশিন সেটা বুঝলেন না। মারিয়া দ্মিত্রিজ্না তাঁর প্রতি যত দয়া ও অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, যত মধ্যাহ্রভোজ খাইয়েছেন এবং ট্রাকা ধার দিয়েছেন, সে-সব কথা বিষ্ণাত হয়ে ইনিও একইভাবে হেসে ও একই স্বরে বললেন (হতভাগ্য আর কাকে বলে!), 'Je crois bien' — না, তা-ও নয় বললেন, 'I'crois ben!'\*\*

ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে অমায়িক দ্খিট হেনে উঠে পড়ল ! লিজা ঘরে এল; মার্ফা তিমোফেয়েভ্না তাকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে সফল হন নি: শেষ পর্যস্ত তার অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে লিজা কৃতসক্ষপ হয়েছিল। পানশিনের সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না তার দিকে এগিয়ে গেল। পানশিনের মুখের উপর আবার উদয় হল কূটনীতিজ্ঞের অভিব্যক্তি।

লিজাকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কেমন বোধ করছেন?' সে উত্তর দিল, 'কিছুটো ভালো। ধন্যবাদ।'

'আমরা কিছু গান-বাজনা করছিলাম; দুঃথের বিষয় ভারভারা

ফরাসী ভাষায় — এই মিণ্টি মহিল্মটি বার্দ আবিক্কার করলেন না (অর্থাৎ নতুন কথা বললেন না)।

ফরাসী ভাষায় — হয়া৾, আমিও সে-কথা ভাবি।

পাভলভ্নার গনে আপনি শ্নতে পেলেন না। তিনি অসাধারণ ভালো গান, en artiste consommée\* ।'

'আপনি আমার কাছে একটু আসন্ন, ma chère,'\*\* মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না ডাকলেন।

ভারভারা পাভলভ্না তৎক্ষণাং বাধ্য শিশ্ব মতো তাঁর কাছে এগিয়ে এলা, পারের কাছে ছোটো একটা টুলের উপর বসল। মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না তাকে ডেকে সরিয়ে এনেছিল যাতে অন্তত খানিকক্ষণের জন্য তাঁর কন্যা পানশিনের সঙ্গে একলা থাকতে পারে: তখনো তিনি মনে মনে আশা পোষণ করছিলেন যে লিজার স্বৃদ্ধি ফিরে আসবে। তাছাড়া তাঁর মাথায় একটি বৃদ্ধি থেলেছিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রকাশ করার ইচ্ছে হল তাঁর।

ভারভারা পাভলভ্নাকে ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'জানেন, আপনার স্বামীর সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিতে আমি চাই; এ-কথা বলছি না যে আমি কৃতকার্য হব, কিন্তু চেম্টা করে দেখতে পারি। জানেন তো, আমাকে তিনি খ্ব শ্রন্ধা করেন।'

ভারভারা পাভলভ্না ধীরে ধীরে তার চোখদ্টি মারিয়া দ্মিগ্রিয়ভ্নার দিকে তুলল এবং সূদ্র ভঙ্গিমা করে হাতদূটি আড়াআড়িভাবে রাখল।

কর্ণ স্রে সে বলল, 'Ma tante, আপনি আমাকে বাঁচাবেন। জানি না, আমার প্রতি এতো শ্লেহের জন্যে কী করে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব; কিন্তু ফিওদর ইভানিচের প্রতি আমি দার্ণ অন্যায় করেছি; তিনি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না।'

'কিন্তু আপনি কি... সত্যি...' কৌত্তলী হয়ে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না শ্রু করলেন...

চোথ নামিরে, বাধা দিরে ভারভারা পাভলভ্না বলল, 'আমাকে প্রশ্ন করবেন না। আমি ছিলাম নেহাং ছোটো আর লঘ্চেতা... কিন্তু নিজের হয়ে সাফাই গাইতে চাই না।'

'যাই হোক, চেণ্টা করে দেখতে ক্ষাতি কী? হতাশ হবেন না,' বলে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তার গাল মৃদ্ভাবে চাপড়াতে চেরেছিলেন, কিন্তু মৃথের দিকে তাকিয়ে সংশয়াচ্ছল্ল হয়ে পড়লেন। ভাবলেন: 'বাইরের চেহারাটা ভদ্র হলে হবে কি, এ যে একেবারে সিংহী।'

ফরাসী ভাষায় — নিখৢত শিল্পীর মতোঃ

<sup>\*\*</sup> ফরাসী ভাষার — আমার প্রিয় i

ওদিকে পানশিন লিজাকে বলছিলেন, 'আপনার কি অস্থ হয়েছে?' 'হ্যাঁ, আমি স্কু বোধ করছি না।'

'আপনার অবস্থা ব্রুথতে পার্রাছ,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি মৃদ্দুস্বরে বললেন; 'হাাঁ, আপনার অবস্থা ব্রুথতে পার্রাছ।'

'কী বলতে চাইছেন?'

'আপনার অবস্থা ব্রঝতে পারছি,' সবজান্তার মতো পার্নাশন আবার বললেন। বলবার মতো শ্রুর এ-কথাগুলোই তিনি খুঁজে পেলেন।

লিজা বিচলিত হয়ে উঠল, তারপর ভাবল: 'তাই হোক!' রহস্যময় ভাব দেখিয়ে পানশিন চুপ করলেন, মুখের একটা কঠিন ভাব করে এক পাশে রইলেন তাকিয়ে।

মারিয়া দ্মিগ্রিয়েভ্না বললেন, 'মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে এগারোটা বেজে গেছে।'

ইঙ্গিতটা ব্যুক্তে অতিথিরা বিদায় নিতে লাগলেন। ভারভারা পাভলভূনার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেওয়া হল যে পরের দিন সে দুপুরের আহার করতে আসবে আর সঙ্গে করে নিয়ে আসবে আদাকে। এক কোণে বসে গেদেওনভ্স্কি প্রায় ঘ্রমিয়ে পড়েছিলেন, তিনি বললেন ভারভারা পাভলভ্নাকে বাড়ি পেণছে দেবেন । প্রত্যেককে গছীরভাবে পাদশিন মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, তারপর বাইরের সির্ভিতে ভারভারা পাভলভ্নাকে গাড়িতে উঠতে সাহাষ্য করার সময় তার হাতে চাপ দিয়ে বললেন: Au revoir!\* গেদেওনভ শ্কি ভারভারা পাভলভ্নার পাশে বসলেন; সমস্তক্ষণ যেন অসাবধানতাবশত তার পরিপাটি পায়ের সামনের দিকটা গেদেওনভূম্কির পায়ের উপর রেখে সে সানন্দে সময় কাটাল; তিনি হতবৃদ্ধি হয়ে তাকে প্রশংসা করতে শুরু করলেন। ভারভারা পাভলভূনা মৃদ্র মৃদ্র হাসতে লাগল এবং রাস্তার আলো গাড়ির মধ্যে পড়ার সময় তাঁর প্রতি কটাক্ষবাণ হানতে লাগল : যে-ওয়াল্জ সে বাজিয়েছিল সেটা গ্নেগনে করছিল তার মাথার মধ্যে, আর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর উঠছিল রিনরিন করে। যেখানেই সে থাকুক না কেন শ্বধ্ব আলো, নাচঘর আর সঙ্গীতের তালে তালে ঘারস্ত মানুষের কল্পনাতেই তার রক্তে ধরে যায় আগনে, তার চোখের দূষ্টি হয়ে ওঠে অদ্ভূত ঝাপসা, তার ঠোঁটে ভেসে ওঠে একটা হাসি আর

ফরাসী ভাষায় — ফের দেখা হবে।

তার সমস্ত শরীর রোমাণ্ডিত হয়ে ওঠে, যেন নেশা ধরে যায়। বাড়ি পেশছরতে ভারভারা পাভলভ্না গাড়ি থেকে লঘ্ব পায়ে লাফিয়ে নামল — সিংহী ছাড়া আর কেউ কি ও-রকমটি পারে? মুখ ফেরাল গেদেওনভ্সিকর দিকে, তারপর অকস্মাৎ একেবারে তার নাকের ডগায় ফেটে পড়ল উচ্চ হাসিতে।

'মোহিনী মেয়ে,' বাড়ির পথে পা বাড়িয়ে প্রিভি কাউন্সিলার ভাবলেন। সেখানে তাঁর ভূত্য এক গেলাস ওপোডেলডোক নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল: 'তা আমিও একজন পদস্থ লোক, কিন্তু ও হাসল কেন?'

সমস্ত রাত ধরে লিজার বিছনোর পাশে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বসে রইলেন।

# 82

ভার্সিলিয়েভ্রুকয়েতে লাভরেংন্কি দেড় দিন রইলেন, অধিকাংশ সময়ই তিনি অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ালেন কাছাকাছি নানা জায়গায়। এক জায়গায় তিনি বেশীক্ষণ থাকতে পারলেন না: শোকেদঃখে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল: অশেষ তীব্র ও নিম্ফল ক্রোধের সব রক্ষের যন্ত্রণা তিনি ভোগ করলেন। গ্রামে পেশছুবার পরের দিন যে-সব আবেগে তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়েছিল সে-সব কথা তাঁর মনে পড়ল, মনে পড়ল যে-সব পরিকল্পনা তখন তিনি করেছিলেন সেগ্রলোর কথা; নিজের উপর তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বেটাকে তিনি তাঁর কর্তব্য, তাঁর ভবিষ্যতের একমাত্র কাজ বলে মনে করেছিলেন — তা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেন কী করে? আনন্দের তৃষ্ণা — আবার আনন্দের তৃষ্ণা! ভাবলেন, 'মনে হচ্ছে মিখালেভিচ ঠিকই বলেছিল ৷' তিনি স্বগতোক্তি করলেন, 'দ্বিতীয়বার তুমি জীবনের আনন্দকে চাখতে চেয়েছিলে। তুমি ভূলে গিয়েছ যে এটা একটা বিলাসিতা, মানুষের জীবনে এমন কি একবার এলেও এটা হল অযথা অনুগ্রহের সামিল। তুমি বলবে যে সেটা ছিল অসম্পূর্ণ, সেটা ছিল মিথ্যাময়? পরিপূর্ণ ও সত্য আনন্দের অধিকার দাবি কর তুমি! তোমার চারধারে তাকাও — কার কপালে আনন্দ জুটেছে, কে সুখী? ওই চাষীকে দেখ যে তার কাস্তেটা নিয়ে ক্ষেতে চলেছে, ও-ই কি ওর ভাগাকে নিয়ে তপ্ত?.. কী বল, ওর সঙ্গে কি তুমি স্থান বিনিময় করতে রাজী? তোমার মা-র কথা ভেবে দেখ: জীবনের কাছ থেকে তিনি যা চেয়েছিলেন তা কতটুকুই বা-কিন্তু কতটুকু তিনি

পেয়েছিলেন? মনে হচ্ছে পানশিনকে যখন তুমি বলেছিলে যে তুমি রাশিয়াতে এসেছ শ্বে জমিতে লাঙল চষতে, তথন তুমি শ্বে বডাই-ই করেছিলে; তোমার বৃদ্ধ বয়সে মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে তুমি এসেছ। যে-মুহুতে তুমি তোমার মুক্তি-সংবাদ পেরেছিলে সে-মুহুতে স্বাক্ছ, ফেলে, পার্থিব স্বাক্ছ, ভূলে তুমি ছ,টোছলে, ইম্কুলের ছেলে যেমন করে প্রজার্পাতর পেছনে দৌড়োয়...' এই সব চিন্তার মধ্যে লিজার মতি তাঁর মনে ক্রমাগত ভেসে উঠছিল; সেটিকে তিনি চেণ্টা করে ঝেড়ে ফেললেন, যেমন করে তিনি ঝেড়ে ফেলেছিলেন সেই অন্য যন্ত্রণাদায়ক ম্তিটিকৈ, সেই শান্ত, ধ্র্ত, স্কুন্দর ও ঘৃণ্য মুখাবয়বকে। বৃদ্ধ আন্তন অনুভব করল যে প্রভু কোনো কারণে বিচলিত হয়েছেন: দরজার পেছনে এবং দরজার সামনে দু'একবার দীর্ঘ'শ্বাস ফেলে, অবশেষে সাহস করে তাঁর কাছে এসে সে তাঁকে গরম কিছু পান করার উপদেশ দিল। লাভরেংস্কি তাকে চীংকার করে গালাগাল করলেন, বললেন বেরিয়ে যেতে, তারপর তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন: কিন্তু এতে শুধু আন্তনের মন আরো বিষয় হয়ে উঠল। লাভরেণস্কি বৈঠকখানায় টিকতে পারলেন না: তাঁর মনে হল যেন এই দুর্বলচিত্ত বংশধরের দিকে ছবির ভিতর থেকে তাঁর প্রপিতামহ বিদ্রুপভরা দুষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর বাঁকানো ঠোঁটজোড়া যেন বলছে, 'ছ্যাঃ! অলপ জলে ফড়ফড়ানি!' নিজেকে নিজে তিনি বললেন 'আমি কি তাহলে সামলে উঠতে পারব না, হাল ছেড়ে দেবো... এই তুচ্ছ ব্যাপারে?' (যুদ্ধে মানুষ মারাত্মকভাবে আহত হলে সর্বদাই নিজের ক্ষতকে উল্লেখ করে 'তুচ্ছ ব্যাপার' বলে। নিজের কাছে নিজে ছলনা না করলে মানুষ প্রথিবীতে বাঁচতে পারত না।) 'আমি কি কচি খোকা নাকি? বেশ, না হয় আজীবন সুখী হবার সম্ভাবন্যকে প্রায় আমি মুঠোর মধ্যে ধরেছিলাম – হঠাৎ সেটা অদৃশ্য হয়েছে; কিন্তু লটারিতেও দেখা যায়, চাকাটা সামান্য ঘ্রলেই ভিখিরি হয়ে উঠতে পারত বড়লোক। যদি হবার নয় তো হবার নয়, সেখানেই সেটা গেল চুকে। দাঁতে দাঁত চেপে নিজের কাজে আমি লাগব আর জোর করে নিজেকে রাথব শান্ত করে। জীবনে আমায় নিজেকে সামলাতে হয়েছে সে তো এই প্রথম নয়: কিসের জন্যে চুপিচুপি আমি এসেছি পালিয়ে, কেন এখানে আমি রয়েছি উটপাখির মতো মাথাটা ঝোপের মধ্যে গাঁজে? বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আমার নেই কি? — বাজে কথা!

'আন্তন!' তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, 'এক্ষ্মিন তারান্তাসটা আনাবার ব্যবস্থা

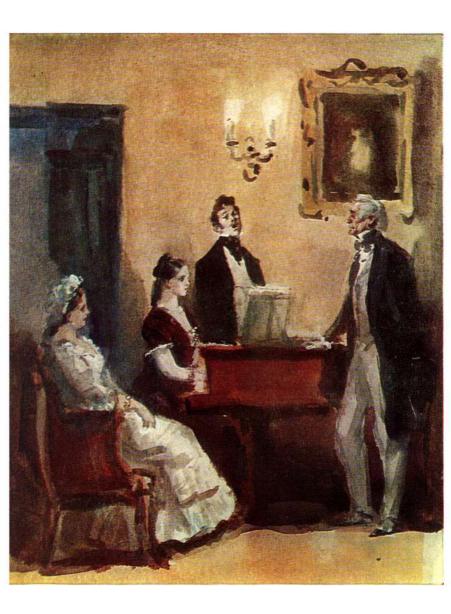

কর।' 'হ্যাঁ,' আবার তিনি ভাবলেন, 'জোর করে আমাকে শাস্ত থাকতে হবেই, আত্মস্থ হতেই হবে আমাকে...'

এই ধরনের যুক্তির সাহায্যে লাভরেৎ স্কি নিজের যন্ত্রণাকে প্রশামত করার চেন্টা করলেন। কিন্তু যন্ত্রণাটা ছিল গভার ও তাক্ষ্ম; তিনি যখন সহরে যাবার জন্য তারান্তাসে উঠছিলেন, তখন এমন কি আপ্রাক্তিয়াও — বৃদ্ধ হওয়ায় তার মধ্যে আবেগ না থাকলেও মন বলে একটা জিনিস ছিল — মাধা নাড়তে নাড়তে দ্গিট দিয়ে তাঁকে বিধন্নভাবে অনুসরণ করে চলল। ঘোড়াগ্রুলো ছ্রটতে লাগল; আড়ণ্ট ও স্থির হয়ে বসে রইলেন লাভরেৎ স্কি, স্থির দ্ভিতত তাকিয়ে রইলেন সামনেকার পথের দিকে।

## 88

আগের দিন লাভরেংস্কিকে লিজা লিখেছিল সম্বেয় তাদের বাডিতে আসতে। তিনি কিন্তু প্রথমে গেলেন তাঁর ভাড়াটে ব্যড়িতে। ব্যড়িতে তিনি তাঁর দ্বী কিংবা কন্যা, কার্যুরই দেখা পেলেন না: ভূত্যরা তাঁকে জানাল যে তারা গেছে কালিতিনদের বাড়িতে। এ-খবরে তিনি বিস্মিত ও দার্থ চুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে আমার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে ভারভারা পাভলভ্না বদ্ধপরিকর,' তিনি ভাবলেন। তাঁর হৃদয় ঘূণায় জরলে উঠল। তিনি পারচারি করতে শরে, করলেন; সমেনে যে-সব খেলনা, বই আর মেয়েলি জিনিস পড়তে লাগল সেগুলোকে তিনি লাখি মেরে সরিয়ে দিতে লাগলেন। জুন্তিনাকে ডেকে এই সব 'আবর্জনাকে' পরিম্কার করতে আদেশ দিলেন। 'Oui, monsieur,'\* বলে মুচাক হেসে সে ঘরটাকে গোছাতে লাগল, সে কাজ করতে লাগল বেশ একটু লালিত ভঙ্গিতে ঝু'কে এবং তার প্রত্যেকটি হাবভাবে লাভরেংস্কিকে ব্রাঝিয়ে দিল যে তাঁকে সে এক বর্বর ভাল্মক বলে মনে করে। তিনি তার ব্যাভিচারিণী কিন্তু তখনো 'ঝাঁঝালো' চটুল প্যারিসীয় মুখের দিকে ভয়ঞ্কর ক্রদ্ধ চোখে তাকালেন, তার সাদা আস্থিন, তার সিন্তেকর এপ্রণ আর হালকা টুপিটার দিকে। অবশেষে তাকে তিনি যেতে বললেন, এবং বহুক্ষণ ইতস্তুত করার পর—ভারভারা পাভলভ্না ফিরে না আসায়—

12-13

ফরাসী ভাষায় — ঠিক আছে, ম'সিয়ে!

তিনি স্থির করলেন কালিতিনদের বাড়িতে যেতে। মারিরা দ্মিরিয়েভ্নার কাছে নয় (তাঁর বৈঠকখানায় তিনি কিছুতেই যাবেন না, যেখানে তাঁর স্মীরয়েছে), মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে; তাঁর মনে পড়ল ভ্তাদের প্রবেশ-পথের সি'ড়িটা সোজা তাঁর ঘরে গেছে। তাই গেলেন তিনি। ভাগা তাঁর সহায় হল: উঠোনে তাঁর দেখা হল শ্রেরাচ্কার সঙ্গে; সে তাঁকে নিয়ে গেল মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছে। তিনি তাঁকে একলা আবিষ্কার করলেন, এটা তাঁর প্রকৃতিবির্দ্ধ; এক কোণে বসেছিলেন তিনি, চুলগ্লো এলোমেলো, শরীরটা তালগোল পাকানো, হাতদ্বটো ব্বেকর উপর আড়াআড়ি করে রাখা। লাভরেংস্কিকে দেখে তিনি অত্যন্ত উর্ত্তোজত হয়ে উঠলেন, তাড়াতাড়ি উঠলেন দাঁড়িয়ে এবং ঘরের মধ্যে ঘ্ররে বেড়াতে লাগলেন, যেন টুপিটাকে খ্রুছেন।

'আরে, তুই এসেছিস, দেখছি,' তাঁর দিকে না চেয়ে ঘরের জিনিসপত্রগ্লো তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগলেন, 'তা বেশ, শহুভ দিন। তা কী করা যায় এখন? কী হবে? গতকাল তুই কোথায় ছিলি? তাহলে সে এসেছে; তাহলে তো এবার... কিছু একটা...'

नार्छ्यतर्शन्क এको क्रियाद गा अनिस्य मिरना।

'হ্যাঁ, বোস, বোস,' বৃদ্ধা বলে চললেন। 'তুই সোজা ওপরে এসেছিস? তাই তো, তা তো বটেই। তারপর? তাহলে আমার সঙ্গে এসেছিস দেখা করতে? ধন্যবাদ।'

বৃদ্ধা থামলেন। লাভরেংস্কি ভেবে পেলেন না তাঁকে কী বলবেন। তিনি কিন্তু তাঁর কথা ব্রুলেন।

'লিজা... হ্যাঁ, একটু আগেই লিজা এখানে ছিল,' জালের থলির দড়িগ্নুলো বাঁধা-খোলা করতে করতে তিনি বলে চললেন। 'তার শরীরটা ভালো নয়। শ্রোচ্কা, কোথায় গোলি? এদিকে আয়, বাছা, একটু চুপচাপ বসে থাকতে কী হয় তোর? আমারও মাথা ধরেছে। মনে হচ্ছে ঐ গান-বাজনার দর্ন।' 'কোন গান পিসী?'

'হ্যাঁ, ওই যে, কী বলে... গাইছিল — মানে, কী যেন সেগ্লোকে তোরা বলিস... ডুয়েট না কী। তার ওপর আবার সব ইতালীয় ভাষায়: চি-চি আর চা-চা, ঠিক যেন ম্যাগপাই পাখির মতো। স্বরগ্লো টেনে টেনে একেবারে ব্যুক মুচড়িয়ে ছাড়ে। ওই ছোকরা পার্নাশন আর তোর অর্ধাঙ্গিনী। আর কী তাড়াতাড়িই না জমে গেল ওরা, কোনো রকম লোকিকতার বালাই নেই, ঠিক যেন ঘরের লোক। তা বলার আর কী আছে কুকুরও নিজের জন্যে আশ্রয় খোঁজে। লোকে কি আর তাকে বার করে দেবে।

'তব্বও এতোটা আমি আশা করি নি,' লাভরেংস্কি বললেন, 'এর জন্যে যথেষ্ট ব্বকের পাটার দরকার।'

'না বাছা, ব্যকের পাটা নয়, এটা হল হিসেবনিকেশের কথা। ঈশ্বর তাকে ক্ষমা কর্ন! শ্রনছি তুই নাকি তাকে লাভরিকিতে পাঠাচিছ্স?'

'হ্যাঁ, ওই জমিদারীটা আমি ভারভারা পাভলভ্নার জন্যে রাথছি।' 'টাকাকড়ি চেয়েছে?'

'এখনো না i'

'তা চাইবে পরে। কিন্তু বাছা, এইমাত্র তোকে আমি ভালো করে দেখলাম। তোর অসুখে করে নি তো?'

'না।'

'শুরোচ্কা!' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন। 'লিজাভেতা মিখাইলভ্নাকে গিয়ে বল — যে, না, তাকে বল... সে নীচে রয়েছে, তাই না?' 'হাাঁ।'

'ভালো কথা, তাকে জিগ্গেস কর্ আমার বইটা নিয়ে সে কোথায় রেখেছে। সে ব্রুতে পারবে।'

'বলছি গিয়ে।'

বৃদ্ধা আবার ঘরের জিনিসগ্নলো অন্থাক হাতড়াতে লাগলেন, খোলা-বন্ধ করে চললেন আলমারির ড্রয়ারগ্লো। লাভরেংস্কি স্থির হয়ে বসে রইলেন।

অকস্মাৎ সি'ড়িতে লঘ্ পদশব্দ শোনা গেল। লিজা ঘরে প্রবেশ করল। লাভরেৎস্কি দাঁড়িয়ে উঠে নত হয়ে অভিবাদন করলেন; লিজা দরজার কাছে থেমে গেল।

'লিজা, লিজা সোনা,' ব্যস্তভাবে মার্ফা তিমোফেরেভ্না বললেন, 'আমার বইটা কোথায় ? বইটা নিয়ে গিয়ে কী করেছিস?'

'কোন বইটা?'

'হা কপাল, সেই বইটা! আমি তোকে ডাকি নি... যাক, তাতে কিছু যায় আসে না। নীচে কী হচ্ছে? এই যে, ফিওদর ইভানিচ এসেছে। তোর মাধাটা কেমন আছে?'

'ভালো আছে।'

'সব সময়েই তুই বলিস: ভালো আছে। নীচে কী হচ্ছে— আবার গান?' 'না, ওঁরা তাস খেলছেন।'

'তা সবেতেই ওস্তাদ বটে। শ্বরোচ্কা, ব্ঝতে পারছি বাগানে গিয়ে তুই খেলতে চাস। দোড়ে পালা।'

'না-না, মার্ফা তিমেফেয়েভ্না...'

'খবদ'রে, এখন তক' করবি না, দৌড়ে পালা। নান্তাসিয়া কারপভ্না একলা বাগানে গেছেন: যা, তাঁর সঙ্গে গলপ কর। লক্ষ্মী মেয়ে।' শনুরোচ্কা চলে গেল। 'আমার টুপিটা গেল কোথায়? কোথায় গেল?'

লিজা বলল, 'আমি খ'ুজে দেখছি।'

'যেখানে বসে আছিস সেখানে থাক। এখনো আমার পাগলো পড়ে ষায় নি। মনে হচ্ছে সেটা আমার শোবার ঘরে আছে।'

আড়চ্যেথে লাভরেৎস্কির দিকে তাকিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না বেরিয়ে গেলেন। তিনি দরজাটা খুল গিয়েছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ ফিরে এসে সেটা বন্ধ করে দিলেন।

লিজা চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসে ধীরে ধীরে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। লাভরেংশ্কি তাঁর জায়গা থেকে নডলেন না।

'এইভাবেই আমাদের তাহলে দেখা হল,' তিনি নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করলেন। লিজা মুখ থেকে হাত সরাল।

'হ্যাঁ,' নীচু গলার সে উত্তর দিল। 'খা্ব তাড়াতাড়ি আমরা শাস্তি পেরেছি।'

'শান্তি পেয়েছি,' মৃদ্দুস্বরে লাভরেংস্কি বললেন। 'আপনার শান্তি কিসের জন্যে?'

লিজা তাঁর চোথের দিকে তাকাল। তার নিজের চোথে দ্বঃথ কিংবা উৎকণ্ঠা, কিছুই নেই: শুধু মনে হচ্ছিল কেমন কোটরগত ও শ্লান। তার মুখ ফ্যাকাশে আর ঈষৎ স্ফুরিত ঠোঁটের উপর একটা পাশ্চুর আভা।

কর্ণায় ও প্রেমে লাভরেণিকর ব্কটা মোচড় দিয়ে উঠল।

'আপনি লিখেছিলেন: স্বাকিছ্ম শেষ হয়ে গেছে,' ফিসফিস করে তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, স্বাকিছ্ম শেষ হয়ে গেছে—শ্বন্ধ হবার আগেই।'

'আমাদের সে-সব কথা ভূলে যেতে হবে,' মৃদ্দুস্বরে লিজা বলল; 'আপনি এসেছেন বলে আমি খুনিশ হয়েছি। আপনাকে আমি চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এটাই ভালো। এই কয়েক মিনিটের সদ্ধাবহার আমাদের করতে হবে। আমাদের দ্বজনেরই ধার ধার কর্তব্য পালন করা দরকার। ফিওদর ইভানিচ, আপনার স্মীর সঙ্গে আপনাকে মিটমাট করে নিতেই হবে।'

'লিজা !'

'আপন্যকে আমি মির্নাত করে বলছি ওটা করতে। এইভাবেই শুখু আমরা অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারি... যা ঘটেছে তার জন্যে। ভেবে দেখবেন --- আমার এই অনুরোধ উপেক্ষা করবেন না।'

'লিজা, ঈশ্বরের দোহাই—আপনি যা চাইছেন তা অসম্ভব। আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন তাই-ই করব; কিন্তু তার সঙ্গে এখন মিটমাট করা!.. আমি সর্বাকছ্ব সহ্য করব, সর্বাকিছ্ব আমি ভূলে গোছি আর ক্ষমাও করেছি; কিন্তু আমার হৃদরকে আমি জোর করতে পারি না... না-না, সেটা নিষ্ট্রবতা!'

'আপনি যা বলছেন সেটা করতে বলছি না... যদি না পারেন তাহলে তার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন না; কিন্তু তার সঙ্গে আপনি মিটমাট করে নিন,' উত্তর দিয়ে লিজা আবার হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। 'আপনার ছোটু মেয়েটির কথা ভাবনে: আমার জন্যে এ-কাজ করন।'

'বেশ,' দাঁতে দাঁত চেপে লাভরেংস্কি বললেন, 'ধরা যাক, এ-কাজ আমি করব; এইভাবেই আমি আমার কর্তব্য করব। কিন্তু আপনার বেলায়— আপনার কর্তব্য কী?'

'আমি জানি আমার কর্তব্য কী হবে।'

লাভরেণ্ঠিক চমকে উঠলেন।

আপনি ওই পানশিন ছোকরাকে বিয়ে করার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন না, তাই না?' তিনি জানতে চাইলেন।

লিজার মুখের উপর একটা ফিকে হাসি খেলে গেল।

'না-না,' সে বলল।

'ও, লিজা, লিজা,' লাভরেৎস্কি চে'চিয়ে উঠলেন; 'আমরা কী স্থীই না হতে পারতাম!'

লিজা আবার তাঁর দিকে তাকাল।

'ফিওদর ইভানিচ, এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন তো যে সুখে আমাদের ওপর নির্ভার করে না, নির্ভার করে ঈশ্বরের ওপর।'

'হ্যাঁ, কারণ আপনি...'

পাশের ঘরে যাবার দরজাটা অকস্মাৎ খুলে গেল এবং টুপি হাতে নিয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না আবার দেখা দিলেন।

'আমি এটাকে বহুকণেট খুঁজে পেয়েছি,' লাভরেংশ্কি ও লিজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন। 'নিজেই কোথায় ফেলেছিলাম। বুড়ো বয়সের দোষ আর কি! সে-কথা বলতে গেলে অবশ্য যৌবনও ভালো নয়। তুইও কি তোর স্থার সঙ্গে লাভরিকিতে যাচ্ছিস?' ফিওদর ইভানিচের দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করলেন।

'ওর সঙ্গে লাভরিকিতে? আমি? আমি জানি না,' থানিক থেমে তিনি মুদুহবরে বললেন।

'তুই নীচে যাচ্ছিস?'

'আজ নয়।'

'তা সে তুই-ই ভালো জানিস। কিন্তু লিজা, তোর নীচে যাওয়া উচিত। হা কপাল, এখনো আমি ব্লফিণ্ডটাকে খাওয়াই নি। এক মুহুত সব্র কর্, শীগগিরই আমি...'

টুপি না পরেই মার্ফা তিমোফেয়েজ্না তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। লাভরেৎস্কি দ্রুত পায়ে লিজার কাছে এগিয়ে গেলেন।

'লিজা,' সান্নয় স্বরে লাভরেংস্কি শ্রে করলেন, 'আমরা চিরকালের জন্যে বিদায় নিচ্ছি, আমার হৃদর ভেঙে যাচ্ছে— বিদায় নেবার জন্যে আপনার হাতটা দিন।'

লিজা মুখ তুলল। ক্লান্ত প্রায় নির্বাপিত চোখ দিয়ে তাঁকে সে দেখতে লাগল...

'না,' মৃদ্বুস্বরে বলে যে-হাতটা সে ইতিমধ্যে প্রসারিত করেছিল সেটা টেনে নিল; 'না, লাভরেংস্কি' (এই প্রথম এই নাম ধরে তাঁকে সে ডাকল), 'আপনাকে আমার হাতটা দোবো না। এতে লাভ কী? চলে যান, আমি অনুনর করে বলছি। আপনি জানেন আপনাকে আমি ভালোবাসি... হাাঁ, আপনাকে আমি ভালোবাসি.' কণ্ট করে সে যোগ করে দিল, 'কিন্তু না... না।'

র্মালটা সে তার ঠোঁটের উপর চেপে ধরল।

'অন্তত ঐ রুমালটা আমাকে দিনা'

দরজাটা শব্দ করে উঠল... র্মালটা লিজার কোলে গড়িয়ে পড়ল। পড়ে যাবার আগেই লাভরেংশ্কি সেটা লুফে নিলেন, তাড়াতাড়ি ভরলেন পকেটে, তারপর ফিরে দাঁড়াতে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার সঙ্গে দ্ণিট বিনিময় হয়ে গেল।

বৃদ্ধা বললেন, 'লিজা, সোনা, মনে হচ্ছে তোর মা তোকে ডাকছেন ৷'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে লিজা বেরিয়ে গেল।

মার্ফা তিমোফেয়েভ্না আবার কোণে তাঁর আসনে বসলেন। লাভরেৎস্কি বিদায় নিতে শ্রেম করলেন।

'ফেদিয়া.' অকম্মাৎ তিনি বললেন।

'কী, পিস<u>ী</u>?'

'তুই কি খাঁটি লোক?'

'তার মানে?'

'আমি জিগ্রেস করছি — তুই কি খাঁটি লোক?'

'সে-রকমই আশা করি।'

'হ্ম্। শপথ করে বল তুই খাঁটি লোক।'

'বেশ, শপথ করছি। কিন্ত কেন?'

'কেন সে আমি ব্রব। আর বাছা, ভাবলে দেখবি তুই-ও জানিস — তুই তো বোকা নোস — আমি কী বলতে চাইছি তুই ব্রুত্তে পারবি। এখন, বাছা, বিদার। আমার খোঁজ নিতে আসার জন্যে ধন্যবাদ। আর মনে রাখিস, ফেদিরা, তুই কথা দিয়েছিস। কাছে আয়, আমাকে চুমো দে। ওঃ, বেচারা, জানি তোর পক্ষে ভারি কঠিন; কিন্তু সে-কথা বলতে গেলে বলব কার্র পক্ষেই সহজ নয়। এক সময় মাছিগ্লোর ওপর আমার হিংসে হত — আমি ভাবতাম, দেখ কেমন নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে তারপর এক রাত্রে এক মাকড়সার কবলে তাদের একটাকে চিচি করতে শ্নেলাম। আমার মনে হল, না, ওদেরও দ্বঃখ আছে। ফেদিয়া, এর ওপর হাত নেই। তোর প্রতিজ্ঞার কথা ভূলে যাস না। এবার যা। বিদায়া

পিছনের সির্নাড় দিয়ে নেমে লাভরেৎস্কি ফটকের সামনে পের্নছেছেন, এমন সময় এক চাপরাশী দৌড়ে তাঁর কাছে এল।

লাভরেং িককে সে বলল, 'মারিয়া দ্মিলিয়েভ্না আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'তাঁকে ভায়া বলো যে এখন পারব না...' ফিওদর ইভানিচ বলতে শ্রু করলেন। 'কর্মী বলেছেন যে বিশেষ দরকার আছে,' চাপরাশী বলে চলল; 'তিনি আপনাকে বলতে বলেছেন যে তিনি একলা আছেন।'

'অতিথিরা চলে গেছেন?' লাভরেংম্কি প্রশন করলেন। 'হ্যাঁ, কর্তা,' হেসে উত্তর দিল সে। লাভরেংম্কি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে তার পিছন পিছন চললেন।

#### 80

মারিয়। দ্মিরিয়েভ্না একা নিজের খাস কামরায় একটা ভল্টেয়ার আমলের হাতলযুক্ত চেয়ারে বসে ওডিকোলোন শৃকছিলেন; তাঁর পাশের ছোটো একটি টেবিলে ফ্লের দ্য অরেঞ্জ দেয়া এক গেলাস জল। তিনি উত্তেজিত এবং মনে হয় যেন কিছুটা ভীত হয়ে উঠেছিলেন। লাভরেংশ্কি ভিতরে এলেন।

'আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন,' তিনি নির্ত্তাপভাবে ঝুকে পড়ে অভিবাদন করে বললেন।

'হাাঁ,' এক ঢোক জল পান করে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বললেন। 'আমি শ্নলাম আপনি সোজা আমার পিসীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আমি আপনাকে এখানে আসতে বলে পাঠাই — আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। দয়া করে বস্ন।' মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না গভীর নিশ্বাস টানলেন। 'আপনি জানেন,' তিনি বলে চললেন, 'যে আপনার স্বাী এসেছেন।' 'আমি সে-কথা জানি,' লাভরেৎস্কি বললেন।

'মানে ইয়ে আর কী, বলছিলাম কী, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এ-বিষয়েই, ফিওদর ইভানিচ, আপনার সঙ্গে আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবাই আমাকে শ্রন্ধা করে; যা সম্মানের নয়, যা অনুপযুক্ত এমন কাজ করতে কোনোকিছুই আমাকে প্রবৃত্ত করবে না। ফিওদর ইভানিচ, যদিও আমি অনুমান করেছিলাম যে আপনি অসস্তৃষ্ট হবেন, তবুও আপনার স্ফাকে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। হাজার হলেও তিনি আমার আজীয়া— আপনার স্কে। নিজেকে আমার অবস্থায় কল্পনা কর্ন। আমার বাড়ির দরজা তাঁর জন্যে বন্ধ করার আমার কী অধিকার আছে— আপনি কি একমত নন?'

লাভরেং শ্বিক উত্তর দিলেন, 'মারিয়া দ্রিরিরেছ্না, এ নিরে দ্রভাবনা করার আপনার কোনো কারণ নেই। আপনি ঠিকই করেছিলেন। আমি একটুও রাগ করি নি। ভারভারা পাভলভ্নাকে আমার পরিচিত সমাজের সঙ্গে মিশতে দিতে বাধা দেবার আমার বিন্দ্মান্ন ইচ্ছে নেই; আজ আমি আপনার সঙ্গে দেখা করি নি তার একমান্র কারণ তার সঙ্গে দেখা করতে চাই নি—এছাড়া আর কিছ্ নয়।'

মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্না সহর্ষে বলে উঠলেন, 'আপনার কথা শ্নে ভারি খ্নিশ হলাম। অবশ্য আমাকে বলতেই হবে, আপনার উদার স্বভাবের কছে থেকে এইটাই আমি আশা করছিলাম। আর আমার দ্বভাবনার কথা যদি ধরেন—সেটা আশ্চর্য কিছু নয়, করেণ আমিও মেয়ে, আমিও মা। আর আপনি তো জানেন যে আপনার স্ত্রী... অবশ্য আপনার বিচারক আমি হতে পারি না—তাঁকে এ-কথা আমি নিজে বলেছি; কিন্তু তিনি এতো অমায়িক, এমন চমংকার মহিলা যে তাঁর সঙ্গ থেকে কেবল আনন্দই পাওয়া যায়।' লাভরেংশ্কি শ্লেষের হাসি হেসে তাঁর টুপিটা নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।

তাঁর আরো কাছে সরে এসে গড়গড় করে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না বলে চললেন, 'তাছাড়াও এ-কথাগ্লো আপর্নাকে বলতে চাই, ফিওদর ইভানিচ — যদি আপনি দেখতেন কী রকম নয় তাঁর আচরণ, কী রকম আত্মসমান তিনি রাখেন! বাস্তাবিকই ভারি মর্মাস্পর্শী। আর আপনার সম্বন্ধে কী রকমভাবে কথা বলেন যদি শ্নতেন! তিনি বলেন, সব দোষ আমারই; বলেন, তাঁর মর্যাদা আমি ব্রুতে পারি নি: বলেন, তিনি মানুষ নন, দেবতা। বাস্তাবিকই এ-কথাই বলেন — দেবতা। তিনি ভারি অন্তপ্ত... আমার কথা বিশ্বাস কর্ন, জীবনে এ-রকম অন্তপ্ত হতে কাউকে কথনো দেখি নি!'

মৃদ্,স্বরে লাভরেং স্কি বললেন, 'মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না, আমার কোত্তল মার্জনা করবেন। আমি শ্নেছি ভারভারা পাভলভ্না এখানে গান গেয়েছিল — অনুতাপ প্রকাশ করার সময়েই কি সে গান গাইছিল?..'

'এ-কথা বলতে আপনার লম্জা করে না! তিনি গান গেয়েছিলেন আর পিয়ানো বাজিয়েছিলেন শৃধ্য আমাকে খুশি করার জন্যে, কারণ তাঁকে আমি বারবার অনুরোধ করেছিলাম, প্রায় তাঁকে আদেশ করেছিলাম। তাঁকে মনমরা দেখাচ্ছিল, ভারি মনমরা; তখন আমি মনে মনে ভাবলাম ওঁর মন অন্য দিকে নিয়ে ষেতে হলে কী করা দরকার—আর তারপর তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা সম্বন্ধে যে-কথা শ্বনেছিলাম সেটা মনে পড়ল। ফিওদর ইন্তানিচ, আপনাকে জাের দিয়ে বলছি, উনি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছেন। ইচ্ছে হলে সের্গেই পেত্রোভিচকে জিগ্গেস করতে পারেন—তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, বাস্তবিকই যাকে বলে tout-à-fait!"

লাভরেংস্কি শ্ব্ধ্ব কাঁধ ঝাঁকালেন।

'আর তারপর আপনার আদা ঠিক যেন দেবদতে, কী চমংকার মেয়ে! ভারি মিন্টি, ভারি চালাক; চমংকার ফরাসী বলে, রুশ ভাষাও বোঝে — আমাকে থাড়িমা বলছিল। আর আপনি তো জানেন, তার বয়সী অধিকাংশ শিশ্বদের মতো সে একেবারেই লাজ্ক নয়, একেবারেই নয়। ফিওদর ইভানিচ, আপনার সঙ্গে তার চেহারার মিলটা ভারি আশ্চর্য। তার চোখ, ভুর্... ঠিক যেন আপনার প্রতিচ্ছবি। আমি স্বীকার করব ছোটো ছেলেপ্লে আমার বিশেষ ভালো লাগে না, কিন্তু আপনার ছোটু মেয়েটিকে আমি দার্ণ ভালোবেসে ফেলেছি।'

লাভরেণ্ডিক বলে উঠলেন, 'মারিয়া দ্মিত্রিরেভ্না, জিগ্গেস করতে পারি আমাকে এ-সব কথা বলার উদ্দেশ্য কী?'

'আমার উদ্দেশ্য ?' মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না আর একবার ওভিকোলোন শা্কলেন এবং আর এক ঢোক জল পান করলেন। 'ফিওদর ইভানিচ, আপনাকে এ-কথা বলছি কারণ... হাজার হলেও আমি আপনার আত্মীয়া, আপনার জন্যে আমি খ্ব ভাবি... আমি জানি আপনার মনটা ভারি ভালো। শা্নন্ন, mon cousin, যাই-ই হোক না কেন, আমি অভিজ্ঞ মেয়ে, আমি আবোল-তাবোল বকব না: তাঁকে ক্ষমা কর্ন, আপনার দ্রীকে ক্ষমা কর্ন।' অকসমাৎ মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার চোখদ্টো জলে ভরে উঠল। 'একবার মনে কর্ন তাঁর যোবনের, তাঁর অনভিজ্ঞতার কথা... হয়তো খারাপ উদাহরণ; তাঁর মা এমন ধরনের ছিলেন না, তিনি তাঁকে সংশোধন করে দিতে পারতেন। ফিওদর ইভানিচ, তাঁকে ক্ষমা কর্ন, তিনি যথেন্ট শান্তি পেয়েছেন।'

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল; তিনি মুছলেন না: কাঁদতে তিনি ভালোবাসেন। লাভরেং শ্কির মনে হল তিনি যেন কাঁটার উপর বসে আছেন। তিনি ভাবলেন, 'হা ভগবান, কী যন্ত্রণা, কী সাঙ্ঘাতিক দিনটা!'

ফরাসী ভাষায় — সম্পূর্ণ।

মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না আবার শ্রের্ করলেন, 'আপনি উত্তর দিছেন না; এর মানে আমি কী বলে ধরব? আপনি কি এতোটা নিষ্ঠুর হতে পারেন? না, সে-কথা আমি বিশ্বাস করব না। আমি ব্রুতে পারিছ আমার কথা আপনার সন্দেহভঞ্জন করেছে। ফিওদর ইভানিচ, আপনার মহান্ভবতার জন্যে ঈশ্বর আপনাকে পর্বশ্বত করবেন। এখন আমার কাছ থেকে আপনার স্থাকৈ গ্রহণ কর্ন...'

না ভেবেচিন্তেই লাভরেৎ কি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মারিরা দ্মিতিয়ভ্নাও উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি এক পর্দার আড়ালে গিয়ে ভারভারা পাভলভ্নার হাত ধরে বেরিয়ে এলেন। তার চেহারাটা পাভ্তুর আর নিজবি, চোখদ্টো মাটির দিকে। মনে হল সে তার সমস্ত চিন্তা ও ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে মারিয়া দ্মিতিয়ভ্নার হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করেছে।

লাভরেংম্কি এক প্যা পিছিয়ে গেলেন। চেচিয়ে উঠলেন, 'আপনি এখনে ছিলেন!'

'ওঁর কোনো দোষ নেই,' বাধা দিয়ে মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'উনি কিছুতেই থাকতে রাজী হচ্ছিলেন না। আমি ওঁকে আদেশ দিয়েছিলাম থাকতে। আমি ওঁকে রেখেছিলাম পদার পিছনে। উনি আমাকে জাের দিয়ে বলেছিলেন যে এতে আপনি শুখু আরাে চটে উঠবেন; আমি ওঁর কথায় একেবারেই কান দিই নি; ওঁর চেয়ে আপনাকে আমি ভালাে চিনি। আস্না, আমার হাত থেকে আপনার স্থাীকে গ্রহণ কর্ন; আস্না ভারিয়া, ভয় পাবেন না, নতজান্ হয়ে বস্না (তিনি তার হাত ধরে টানলেন), 'আর আমার আশাবিদি…'

'মারিয়া দ্মিত্তিয়েভ্না, এক মিনিট সব্র কর্ন,' চাপা ভয়ঞ্বর গলায় লাভরেংশ্কি বাধা দিয়ে উঠলেন। 'আপনি সম্ভবত মর্মশ্পশাঁ দৃশ্য পছন্দ করেন,' (লাভরেংশ্কি ভুল বলেন নি: নাটকীয় ধরনের ব্যাপারে উৎসাহ কলেজ-জীবন থেকে তখনো মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার মধ্যে ছিল); 'এতে আপনি খ্মি হতে পারেন, কিন্তু সেটা অন্যদের পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে। যাই হোক, আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে যাছি না। এই দৃশ্যে আপনি প্রধান চরিত্ত নন। মাদাম, আমার কাছে আপনি কী চান?' তাঁর স্কীর দিকে ফিরে তিনি বললেন। 'আমার য়থাসাধ্য আপনার জন্যে কি করি নি? আমাকে বলতে আসবেন না যে এই ষড়যক্তটা আপনার নয়; আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব না — আর আপনি জানেন আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারি

না। তাহলে কী চান? আপনি চালাক মেয়ে — উদ্দেশ্য না নিয়ে কোনো কাজ করেন না। নিশ্চয়ই আপনি ব্রুক্তে পারছেন আগেকার মতো আপনার সঙ্গে আমার থাকার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না; তার কারণ এটা নয় যে আপনার ওপর আমি চটে আছি, তার কারণ হল আগে আমি যে-মান্ব ছিলাম এখন আর তা নই। যেদিন আপনি ফিরে এসেছিলেন তার পর দিন এ-কথাটা আপনাকে বলেছিলাম, আর আপনিও এই মৃহ্তেও মনে মনে জানেন যে কথাটা ঠিক। কিন্তু সংসারের সামনে নিজেকে আপনি প্রশ্নপ্রতিন্ঠিত করতে চান; আমার বাড়িতে থাকা আপনার পক্ষে যথেন্ট নয়, আমার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে আপনি চান — তাই না?'

'আমি চাই আমাকে আপনি ক্ষমা কর্ন,' চোখ না তুলে ভারভারা পাভলভূনা বলল।

'উনি চান আপনি ওঁকে ক্ষমা কর্ন,' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না কথাগালোর পানুবাক্তি করলেন।

'আর আমার জন্যে নয়, আদার জন্যে,' ভারভারা পাতলভ্না ফিসফিস করে বলল।

'ওঁর জন্যে নয়, আপনার আদার জন্যে,' মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্না প্রতিধ্বনি করলেন।

'চমংকার। এটাই আপনি চান?' চেণ্টা করে লাভরেংস্কি বললেন। 'বেশ, সেটাও আমি মেনে নিলাম।'

ভারভারা পাভলভ্না তাঁর দিকে একবার দ্রত চোখ ব্লিয়ে নিল। মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' আর আবার ভারভারা পাভলভ্নার হাত ধরে টানলেন। 'এখন আমার হাত থেকে গ্রহণ কর্ন...'

বাধা দিয়ে লাভরেংশ্কি বললেন, 'একটু দাঁড়ান। ভারভারা পাভলভ্না, আপনার সঙ্গে বসবাস করতে আমি রাজী হচ্ছি,' তিনি বলে চললেন; 'অর্থাণ আপনাকে আমি লাভরিকিতে নিয়ে যাব, আর স্বতদিন আমার শক্তিতে কুলোর ততদিন থাকব আপনার সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাব, মাঝেমাঝে আসব ফিরে। জানবেন, আপনাকে আমি প্রতারণা করতে চাই না; কিন্তু তার চেয়ে বেশীকিছ্ব চাইবেন না। আমার শ্রদ্ধেয়া আগ্বীয়ার কথা বিশ্বাস করে আপনাকে যদি ব্যকে টেনে নিতাম আর আপনাকে জার দিয়ে বলতে শ্রের্ক্রতাম যে… যা ঘটেছে তা ঘটে নি, যে কাটা-গাছে আবার ফুল ফুটতে পারে

তাহলে আপনি নিজেই হাসতেন। কিন্তু দেখছি: মেনে নিতে হবে। কথাটার মানে আপনি ব্ৰুতে পারবেন না... কিন্তু তাতে কিছ্ যায় আসে না। আবার বলছি, আপনার সঙ্গে আমি থাকব... না, সেটা আমি প্রতিজ্ঞা করতে পারছি না... আপনার সঙ্গে আমি মিটমাট করে নেব, আবার আমার স্বা হিসেবে আপনাকে মেনে নেব...'

'এই কথা দেওয়া উপলক্ষে আপনার হাতটা অন্তত ওর হাতে দিন,'
মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না বললেন। তাঁর অস্ত্র, অনেক আগেই শ্রুকিয়ে গিয়েছিল।

লাভরেং দিক বললেন, 'ভারভারা পাভলভ্নাকে এখন পর্যস্ত আমি প্রতারণা করি নি। সে আমার কথা বিশ্বাস করবে। তাকে নিয়ে আমি লাভরিকি যাব। আর মনে রাখবেন ভারভারা পাভলভ্না, যে-মুহুর্তে আপনি লাভরিকি ত্যাগ করবেন সে-মুহুর্ত থেকে এই চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি যাব।'

উভয় মহিলাকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে তিনি চলে গেলেন।
'এ'কে আপনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন না?' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্না চে'চিয়ে উঠলেন…

'ওঁকে নিজের মনে থাকতে দিন,' ফিসফিস করে ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে বলল, তারপর তাড়াতাড়ি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, অনগলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, তাঁর হস্তচুম্বন করে সে তাঁকে বলতে লাগল তার বাণকর্যী।

তার তোষামোদকে মারিয়া দ্মিরিরেভ্না অনুগ্রাহকের মতো গ্রহণ করলেন; কিন্তু মনে মনে লাভরেংশ্কি, ভারভারা পাভলভ্না এবং তাঁর পরিকল্পিত এই গোটা দৃশ্যটির উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। সেটা বে-রকম মর্মশ্পশাঁ হবে বলে তিনি মনে করেছিলেন সে-রকম হয় নি; তিনি ভাবলেন ভারভারা পাভলভ্নার উচিত ছিল তার শ্বামীর পায়ের উপর ল্র্টিয়ে পড়া।

বললেন, 'আমার কথাটা আপনি বোঝেন নি কেন? আপনাকে যে আমি বারবার বলছিলাম: নতজান, হন।'

'এই ভালো হয়েছে, খ্রিড়মা; দ্বর্ভাবনা করবেন না — সবিকিছ্র চমংকার উত্রেছে,' ভারভারা পাভলভূনা তাঁকে অভয় দিল।

'তা সতিয় কথা, তিনিও বরফের মতো ঠাণ্ডা,' মারিয়া দ্মিরিয়েভ্না মন্তব্য করলেন। 'আপনি অবশ্য কাঁদেন নি, আমি কিন্তু ওঁর সামনে কে'দে ভাসিয়ে দিয়েছি। তিনি তাহলে আপনাকে লাভরিকিতে বন্দী করে রাখতে চান। তার মানে কি এই, যে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যেও আপনি আসতে পারবেন না? সব পুরুষেরই হৃদয় ভারি কঠিন,' সবজান্তার মতো মাথা নাড়িয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

'মেরেরা কিন্তু সহদয়তা ও মহান্তবতার দাম দেয়,' ম্দ্ুর্বরে বলে ভারভারা পাভলভ্না মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার সামনে নতজান্ হয়ে বসে, হাত দিয়ে তাঁর বিশাল কটিদেশ আলিঙ্গন করে নিজের ম্খটা তাঁর দেহের উপর চেপে ধরল। তার মুখে ফুটে উঠল একটা চোরা হাসি, মারিয়া দ্মিরিয়েভ্নার চোখ দিয়ে আবার জল চুইয়ে পড়তে লাগল।

বাড়ি ফিরে লাভরেংশ্কি তাঁর ভূত্যের ঘরে নিজেকে বন্দী করলেন, শুরে পড়লেন একটা সোফার উপর, আর সেইভাবে পড়ে রইলেন সকাল পর্যস্ত।

### 88

পরের দিনটা ছিল রবিবার। প্রভাতী উপাসনার জন্য গির্জার ষে-ঘণ্টাগ্মলো বাজছিল তাতে তিনি জেগে উঠলেন না — কারণ সারা রাত তিনি চোখের পাতা এক করেন নি। কিন্তু ঐ ঘণ্টাধর্বনি সেই আর একটি রবিবারের স্মৃতি তাঁর মনে আনল যেবার তিনি লিজার অনুরোধে গিজায় গিয়েছিলেন। ব্যস্তসমন্ত হয়ে তিনি উঠে পড়লেন: তাঁর অস্তরে কে যেন তাঁকে বলল যে আবার সেখানে তিনি আজ লিজার দেখা পাবেন। নিঃশব্দে তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ভারভারা পাভলভূনা তখনো ঘুমচ্ছিল। তার জন্য তিনি খবর রেখে গেলেন যে দ্বপ**্র**রের খাবারের সময় ফিরবেন। তারপর তিনি দ্রত পা চালালেন যেখানে করুণ একখেয়ে ঘণ্টাধর্নিন তাঁকে যেন ডাকছিল। তিনি সকাল-সকাল পে'ছিবলেন; গিজার মধ্যে বলতে গেলে কেউই ছিল না। গায়কদের জায়গায় এক ধর্মাযাজক উপাসনা করছিল: মাঝেমাঝে কাশিতে বাধা-প্রাপ্ত তার গন্ধীর একঘেরে স্বর ওঠানাম। করছিল। দরজার পাশের এক আসন লাভরেংস্কি অধিকার করলেন। একে-একে উপাসনাকারীরা আসতে লাগল, দাঁড়াতে লাগল দরজার কাছে, নিজেদের উপর আঁকতে লাগল কুশ-চিহ্ন আর চারিদিকে ঝাকে ঝাকে করতে লাগল অভিবাদন; গিজার শ্ন্য নীরবতার মধ্যে তাদের পদশব্দ প্রতিধর্ননত হতে লাগল, ফাঁকা শব্দ করে প্রতিধর্বনিত হতে লাগল গম্ব্যক্তওলা ছাতের নীটে।

এক জরাগ্রন্ত ছোট্রখাট্র চেহারার মহিলা তার জরাজীর্ণ ক্লোক আর হ.ড পরে লাভরেংশ্কির কাছে নতজান, হয়ে বসে ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা কর্রাছল: তার দত্তহীন, হলদেটে শুকনো মুখটা পবিত্র আবেগে টান-টান হয়ে উঠেছে: তার আরক্ত চোখগুলো উপর দিকে পবিত্র বিগ্রহগুলোর উপর স্থির দূষ্টিতে তাকিয়ে আছে: ক্রোকের ভিতর থেকে অনবরত একটা জিরজিরে হাত বার করে ধীরে ধীরে কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে সে বড় করে তার কুশ-চিহ্ন আঁকছে। এক চাষী গির্জায় প্রবেশ করল; তার মুখে এক গাল দাড়ি মুখটা গন্তীর. দেখতে অবিন্যন্ত, পরিচ্ছদ এলোমেলো; তড়বড় করে নতজান, হয়ে বসে দুত গতিতে সে ক্রশ-চিক্ত আঁকতে শুরু করল: প্রতিবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পর সে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে ঝাঁকাতে লাগল। তার মুখ এবং তার প্রতিটি ভঙ্গির মধ্যে এমন তীব্র শোকের চিহ্ন পরিস্ফুট যে লাভরেংস্কি তার কাছে জানতে চাইলেন তার শোকের কারণটা। চাষী ভয়ানক চমকে উঠে পিছা হটে, বিষয় মাথে একদ্রুটে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে... 'আমার ছেলে মরে গেছে,' গড়গড় করে সে বলে গেল, তারপর আবার প্রার্থনা করতে লাগল... 'এই ধরনের লোকদের জন্যে গির্জার সান্ত্রনা ছাড়া আর কী থাকতে পারে?' লাভরেংম্পি ভাবলেন, তারপর চেষ্টা করলেন স্বয়ং প্রার্থনা করতে; কিন্ত তাঁর হৃদয় ভারাফ্রান্ত ও নির্মাম হয়ে উঠেছিল, আর তাঁর মন ছিল অন্যান্য জিনিসের উপর ৷ তিনি লিজার জন্য অপেক্ষা কর্রাছলেন, কিন্ত লিজা এল না। গির্জা লোকে ভরে উঠতে লাগল, কিন্তু তব্ব সে এল না। উপাসনা শুরু হয়ে গেছে, ধর্মযাজক ইতিমধ্যে গসপেল পড়া শেষ করেছে, শেষ উপাসনার ঘণ্টা বাজল। লাভরেংশ্কি অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁডালেন — আর অকস্মাৎ দেখতে পেলেন লিজাকে। তিনি পে'ছি বার আগেই লিজা গিজ'য়ে এসেছিল, কিন্তু তাকে তিনি লক্ষ্য করেন নি। দেয়াল এবং গায়কদের জায়গার মধ্যে সে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল: সে নড়ে নি কিংবা চারদিকে তাকায় নি। যতক্ষণ উপাসনা চলল লাভরেংন্সিক তার উপর থেকে দৃষ্টি ফেরালেন না: তাকে তিনি বিদায় জানাচ্ছিলেন। ধর্মসভা ভাঙতে শুরু করল, কিন্তু তব্ও সে অপেক্ষা করে রইল: মনে হল লাভরেংস্কির চলে যাবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। অবশেষে শেষবারের মতো নিজের উপর কুশ-চিহ্ন একে ঘাড না ফিরিয়ে সে চলে গেল: তার সঙ্গে ছিল এক পরিচারিকা। লাভরেংস্কি তার পিছন পিছন গেলেন এবং পথে তাকে ধরে ফেললেন: মাথা নীচু করে ওড়না দিয়ে মূখ ঢেকে দুত পায়ে সে হাঁটছিল।

'নমস্কার, লিজাভেতা মিখাইলভ্না,' তিনি জ্বোর করে উচ্চ সহজ্ব কণ্ঠে বললেন: 'আমি আপনাকে বাডি পেণছে দিতে পারি কি?'

লিজা উত্তর দিল না। তিনি তার পাশে পাশে চলতে লাগলেন।

'আমার ওপর আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন?' নীচু গলায় তিনি প্রশন করলেন। 'আপনি তো শনেছেন গতকালকার কথা?'

ফিসফিস করে সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালো হয়েছে।'

আরো জোরে জোরে সে পা চালাল।

'আপনি তৃপ্ত হয়েছেন?'

जिका **भ**्द्र भाषाठा नाषान।

স্থির অথচ ক্ষীণকণ্ঠে সে বলতে শ্বের্ করল, 'ফিওদর ইভানিচ, আমি আপনাকে বলতে চেরেছিলাম — আমাদের সঙ্গে আর দেখা করতে আসবেন না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান। পরে আমরা দেখা করতে পারি — অন্য সময়ে, হয়তো এক বছর পরে। কিন্তু এখন আমার জন্যে এ-কাজ কর্ন; আমি যা বলছি তাই কর্ন, আপনাকে আমি মিনতি করে বলছি।'

'লিজাভেতা মিখাইল্ভনা, আপনার সব কথা মানতে আমি রাজী আছি — কিন্তু এইভাবেই কি আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে? আমাকে কি আপনি একটা কথাও বলবেন না?..'

'ফিওদর ইভানিচ, এখন আপনি আমার পাশে হাঁটছেন... কিন্তু ইতিমধ্যেই আপনি আমার কাছ থেকে অনেক, অনেক দ্বের সরে গেছেন। আর শুধু আপনিই নন...'

লাভরেং স্কি চের্নচিয়ে উঠলেন, 'বল্বন, বল্বন আপনাকে আমি অন্বনয় করে বলছি! কী আপনি বলতে চাইছেন?'

'সে-কথা আপনি শ্নতে পাবেন হয়তো… যাই-ই ঘটুক না কেন, ভুলে যাবেন… না, আমাকে ভুলবেন না, আমার কথা মনে রাখবেন।'

'আপনাকে কি আমি ভূলে যেতে পারি?..'

'ব্যস, বিদায়। আমাকে অন্সরণ করবেন না।'

'লিজা,' লাভরেণিস্ক শারে করলেন...'

'বিদায়, বিদায়!' ওড়নাটা আরো নীচে টেনে সে বারবার বলতে লাগল, তারপর দ্রুত পায়ে, প্রায় দৌড়ে এগিয়ে গেল।

তার অপস্যমাণ চেহারার দিকে লাভরেংস্কি তাকিয়ে রইলেন তারপর ফিরে চললেন মাথা নীচু করে। লেমের সঙ্গে আর একটু হলেই তিনি ধকো



থেতেন। লেম্ও হাঁটছিলেন তাঁর টুপিটাকে নাকের উপর নামিরে মাটির দিকে চেয়ে।

পরস্পরের দিকে তাঁরা চুপচাপ তাকালেন।
'আপনি কী বলেন?' অবশেষে লাভরেংস্কি বললেন।

বিষয় স্বরে লেম্ উত্তর দিলেন, 'আমি কী বলতে পারি? কিছুই আমি বলছি না। স্বকিছুই মরে গেছে, আমরাও মরে গেছি (Alles ist todt, und wir sind todt) । আপনি ডান দিকে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যাচ্ছি বাঁ দিকে। বিদায়।'

পরের দিন লাভরিকির উদ্দেশ্যে তাঁর স্ক্রীর সঙ্গে লাভরেংস্কি যাত্রা করলেন। তাঁর স্ক্রী আদা ও জ্বন্তিনার সঙ্গে আগে আগে গাড়িতে যাচ্ছিল; তিনি ছিলেন পিছনে, তাঁর তারান্তাসে। স্কুনর বাচ্চা মেয়েটি সমস্ত পথ জানালার পাশ থেকে নড়তে পারে নি। সবকিছ্বতেই সে আশ্চর্য হয়ে উঠছিল: চাষী, ক্রড়ে, কুয়ো, ঘোড়ার মাথার উপরকার যোয়াল, টুং টুং শব্দকরা ঘণ্টা আর অসংখ্য দাঁড়কাক; জ্বন্তিনাও তারই মতো বিস্মিত হয়ে উঠেছিল। তাদের মন্তব্য ও বিস্ময়ধর্বনি শ্বনে ভারভারা পাভলভ্না কোতৃকের হাসি হার্মছিল। তার মেজাজটা ভালো ছিল; যাত্রার আগে স্বামীর সঙ্গে তার কথাবার্তা হয়েছে।

'আপনার অবস্থাটা আমি বৃনিঝ,' ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে বলেছিল, আর তার চালাকি-ভরা দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে লাভরেংশ্বি জেনেছিলেন যে তাঁর অবস্থাটা সে সম্পূর্ণ বৃবেছে,—'কিন্তু অন্তত এটুকু আপনাকে ব্বীকার করতে হবে যে আমার সঙ্গে বসবাস করা সহজ; আমি আপনার সঙ্গে জোর করে মিশব না কিংবা আপনাকে বাধা দেব না; আমি শৃধ্যু চেয়েছিলাম আদার ভবিষ্যাৎটা নিরাপদ করতে। আর কিছ্যু নয়।'

'আপনি যা চেয়েছিলেন সবটাই পেয়েছেন,' ফিওদর ইভানিচ মন্তব্য করেছিলেন।

'এখন শ্ব্যু একটিমাত্র জিনিসের স্বপ্ন আমি দেখি: চিরকালের জন্যে লোকচক্ষ্ব অন্তরালে নিজেকে সমাহিত করা; আপনার মহান্ভবতার কথা চিরকাল আমার মনে থাকবে...' 'ব্যস্! যথেষ্ট হয়েছে...' তিনি বাধা দিয়েছিলেন।

'আর আপনার স্বাধীনতা আর মানসিক শান্তিকে কীভাবে সন্মান দেখানো উচিত সে-কথা মনে রাখব,' যে-কথাগ্রেলা সে ভেবে রেখেছিল সেগ্রেলাকে সে শেষ করেছিল।

লাভরেৎস্কি তাকে নীচু হয়ে অভিবাদন করেছিলেন। ভারভারা পাভলভ্না ব্রুল যে তার স্বামী তাকে মন থেকে ধন্যবাদ স্থানাচ্ছেন।

পরের দিন সন্ধের তাঁরা লাভরিকিতে পেশছনেন; এক সপ্তাহ পরে হাত-খরচের জন্য তাঁর স্বাকৈ পাঁচ হাজার রন্বল দিয়ে তিনি মস্কে যাত্রা করলেন—এবং তাঁর যাত্রার পরের দিন পান্দিন—ভারভারা পাভলভ্না যাঁকে অন্বরোধ জানিয়েছিল তার নির্জানাবাসের সময় তাকে যেন ভূলে না যান—এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে সে অত্যন্ত স্বাগত জানাল; বাড়ির উচ্চ্ ঘর এবং বাইরের বাগান অনেক রাত পর্যন্ত গান-বাজনা এবং উচ্ছল ফরাসী কথাবার্তায় প্রতিধন্নিত হতে লাগল। তিন দিন ধরে পান্দিন ভারভারা পাভলভ্নার আতিথেয়তা উপভোগ করলেন; বিদায় নেবার সময় তিনি তার সন্দের হাতগালো নিজের হাতের মধ্যে চেপে কথা দিলেন শীঘই আবার আসবেন বলে। তিনি কথার খেলাপ করেন নি।

### 86

মা-র বাড়িতে লিজার নিজের অনতিবৃহৎ ঘরটি ছিল দোতলায়। ঘরটি পরিচ্ছর আর খোলামেলা; বিছানাটি সাদা, কোণে ও জানালার সামনে ফুলের টব, একটি ছোটো লেখার টেবিল, একটি বইয়ের তাক আর দেয়ালের উপর কুশে-বিদ্ধ খনীন্টের প্রতিম্তি। এই ছোটো ঘরটি নার্সারি নামে পরিচিত ছিল, লিজার জন্ম এখানে। লাভরেৎস্কির সঙ্গে দেখা হবার পর, গির্জা থেকে ফিরে সাধারণত যেভাবে সাজায় তার চেয়ে আরো ভালো করে সে ঘরটি সাজাল। সব জিনিস থেকে সে খ্লো ঝাড়ল, তার প্রত্যেকটি খাতা ও মেয়ে বন্ধদের চিঠিগ্রলো দেখে ফিতে দিয়ে বাঁধল, সব ভ্রয়ারগ্রলায় চাবি দিল, ফুলগ্রলায় দিল জল, প্রত্যেকটি ফুল স্পর্শ করল তার আঙ্কল দিয়ে। এই সব কাজ সে করল ধাঁরে ধাঁরে ও নিঃশব্দে; তার মুখের ভাব শাস্ত ও নির্বৃদ্ধিয়। তারপর ঘরের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ধাঁরে ধাঁরে ধাঁরে বাঁকির বাঁরে ধাঁরে বাঁকির স্বিকছ্ব

দেখে সে সেই টেবিলটার কাছে গেল যার উপর কুশে-বিদ্ধ খ্রীন্টের প্রতিম্তির্
কুলছিল এবং নতজান, হয়ে বসে তার অঞ্জাল-বদ্ধ হাতের উপর মাধাটা রেখে
সে স্থির হয়ে রইল। মার্ফা তিমোফেয়েভ্না যয়ে প্রবেশ করে তাকে উক্ত
অবস্থায় দেখলেন। তাঁর প্রবেশ লিজা লক্ষ্য করে নি। বৃদ্ধা পা টিপে টিপে
বেরিয়ে গিয়ে কয়েকবার জোরে জোরে কাশলেন। লিজা তাড়াতাড়ি উঠে
পড়ে তার চোখ মৃছে ফেলল; সে চোখ উজ্জ্বল না-ঝরা অশ্রুবিন্দ্রতে
টলমল করছিল।

'দেখছি তোর ছোট্ট ঘরটা আবার তুই সাজিয়েছিস,' মন্তব্য করে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না একটি কচি গোলাপ ফুলের উপর ঝু'কলেন। 'কী চমংকার গন্ধ।'

লিজা তার দিদিমার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাল।

'কী যেন বললেন আপনি!' সে ফিসফিস করে বলল।

'কোন কথা আবার, আঁ?' বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'কী বলতে চাইছিল? এ যে ভারি সাঞ্চাতিক দেখছি,' তিনি চে'চিয়ে উঠলেন, তারপর অকস্মাৎ তাঁর টুপিটা ছুঁড়ে ফেলে, লিজার ছোটো বিছানাটার উপর বসলেন; 'আর আমি সহ্য করতে পারছি না! আজ নিয়ে চারদিন হল আমি দার্গ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটিয়েছি; কিছু লক্ষ্য করছি না এমন ভান আর আমি করতে পারছি না— তুই যে ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে উঠছিস, শ্কিয়ে যাচ্ছিস আর কাঁদছিস—এ দৃশ্য আর আমি সহ্য করতে পারছি না, পারছি না, পারছি না!'

'কেন, কী হল আপনার?' মৃদ্বুস্বরে লিজা বলল; 'আমার কিছু হয় নি...' 'কিছু হয় নি?' মার্ফা তিমোফেয়েভ্না চেচিয়ে উঠলেন; 'ও-কথা তুই অন্য কাউকে বল গে যা, আমাকে নয়! কিছু হয় নি! কে একটু আগে হাঁটু গেড়ে বসেছিল? কার চোখের পাতাগনুলো এখনো জলে ভিজে রয়েছে? কিছু হয় নি! নিজের চেহারার দিকে একবার তাকা, তুই কী হয়ে গেছিস, নিজের মুখটাকে নিয়ে কী করেছিস—তোর মুখের দিকে তাকা, তোর চোখের দিকে তাকা। কিছু হয় নি বৈকি! আমি যেন কিছু জানি না!'

'দিদিমা, কিছ্বদিনের মধ্যে সব কেটে যাবে।'

'কেটে যাবে, কিন্তু কবে? হা ভগবান! তুই কি ওকে অতই ভালোবেসে বসেছিস? কিন্তু লিজা সোনা, ওর যে বয়েস হয়ে গেছে। স্বীকার করছি, ও লোক ভালো। কিন্তু আমরা সবাই ভালো; প্থিবীটা যথেষ্ট বড়। ও-ধরনের মান্য প্রচুর আছে।'

'আমি তো বলছি এটা কেটে যাবে, ইতিমধ্যেই কেটে গেছে।'

'আমার কথা শোন, লিজা লক্ষ্মীটি,' লিজাকে তাঁর পাশে বসিয়ে, কথনো তার চুল, কথনো তার রুমালে হাত বোলাতে বোলাতে মার্ফা তিমাফেয়েভ্নো সহসা বলে উঠলেন। 'তুই শুধু এমন উত্তেজিত হয়ে আছিস যে মনে হচ্ছে শোকের কোনো সান্থনা নেই। লক্ষ্মীটি আমার, শুধু মৃত্যুরই কোনো ওষ্ধ নেই। শুধু তুই নিজেকে একবার বল: 'আমি কিছ্বতেই ভেঙে পড়ব না, কিছ্বতেই না!' আর তুই দেখে অবাক হয়ে যাবি তোর বুক থেকে কী রকম সহজে ওটা নেমে যাবে। শুধু খানিক সহ্য করে যা।'

'দিদিমা,' লিজা উত্তর দিল, 'ও-সব কেটে গেছে, সব শেষ হয়ে গেছে।' 'সব শেষ হয়ে গেছে! সব শেষ হয়ে গেছে বৈকি! তোর নাকটা পর্যন্ত কী রকম ক'কড়ে গেছে শ্ধ্ব একবার দ্যাখ, আর তুই বলছিস কি না সব শেষ হয়ে গেছে! ভালো কথা, 'সব শেষ হয়ে গেছে'!'

'হাাঁ, ওটা শেষ হয়ে গেছে, শ্ধ্ যদি আপনি রাজী হন আমাকে সাহায্য করতে,' মার্ফা তিমোফেরেভ্নার গলা জড়িয়ে ধরে লিজা অকস্মাং অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল। 'লক্ষ্মীটি, আপনি আমার সহায় হোন, আমাকে সাহায্য কর্ন, রাগ করবেন না, ব্রুতে চেণ্টা কর্ন…'

'ও কী কথা, ও কী কথা, সোনা আমার? ও-রকম ভয় পাইয়ে দিস নি বাছা, হাভ জ্যোড় করছি। আমি চে'চাতে শ্র; করব, ও-রকম করে আমার দিকে তাকাস না; কী বলবি তাড়াতাড়ি বল!'

'আমি... আমি চাই...' লিজা মার্ফা তিমোফেরেভ্নার ব্রকে মুখ ল্কল। 'আমি মঠে ষেতে চাই.' ফিস্ফিস করে সে বলল।

বৃদ্ধা বিছানা থেকে প্রায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

'লিজা, সোনা আমার, নিজের ওপর কুশ-চিহ্ন আঁক! তুই কী বলছিস জানিস না! হা ভগবান, কী কথার ছিরি!' অবশেষে কথা বলার শক্তি ফিরে পেরে তিনি তোত্লাতে লাগলেন। 'বাছা আমার, শ্রুয়ে পড়, একটু ঘ্রুমো। এ-সবই তোর, বাছা, অনিদ্রা থেকে।'

লিজা মাথা তুলল; তার গাল টকটকে হয়ে উঠল।

লিজা বলল, 'না, দিদিমা, ও-কথা বলবেন না; আমি মনন্থির করে ফেলেছি, আমি প্রার্থনা করেছি, আমি ঈশ্বরের কাছে পরামর্শ চেয়েছি; সব শেষ হয়ে গেছে, আপনাদের সঙ্গে আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে। যে-শিক্ষা পেয়েছি সে তো অনুর্থক নয়; আর এই প্রথম যে এ-কথা আমি ভাবছি তা নয়। আমার জীবনে কখনো আনন্দ আসে নি; এমন কি আনন্দের যখন আশা আমার হত তখনো আমার হদয় ভাবী অমঙ্গলের বেদনায় ভবে থাকত। আমি সব জানি—আমার নিজের পাপ আর অন্যদের পাপের কথা, আর বাবা কী করে ঐশ্বর্য রোজগার করেছিলেন সব জানি। সব কথা আমি জানি। প্রার্থনা করে এ সবের খণ্ডন করতে হবে, খণ্ডন করতে হবে। আপনার জন্যে দৃঃখ হয়; কিন্তু কোনো উপায় নেই; আমি বৃঝতে পারছি এখানকার জীবন আমার জন্যে নয়; ইতিমধ্যেই শেষবারের মতো বাড়ির সবকিছৢর কাছে আমি বিদায় নিয়েছি, সবকিছুকে প্রণাম করেছি; কে যেন আমাকে এ-বাড়ি থেকে যেতে ডাকছে; আমার হদয় যক্রণায় প্রীড়িত হয়ে উঠেছে, চিরকালের জন্যে নিজেকে আমি র্ক্ষ করে রাখতে চাই। আমাকে বাধা দেবেন না, আমাকে নিব্তু করতে চেন্টা না করে সাহায্য কর্ন, নইলে আমি একলা যাব…'

আতঙ্কিত হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না লিজার কথা শনেতে লাগলেন।

তিনি ভাবলেন, ও অসমুস্থ হয়ে পড়েছে, ভুল বকছে। আমাদের ডাক্তার ডাকা দরকার, কিন্তু কাকে ডাকি? একজনকে সেদিন গেদেওনভ্দিক প্রশংসা করছিল। গেদেওনভ্দিক দার্থ মিথ্যেবাদী—তবে হয়তো এ-কথাটা সে সিতাই বলেছিল?' কিন্তু যথন তিনি ব্রুতে পারলেন যে লিজা অসমুস্থ নয়, ভুল বকছে না, লিজা যথন ক্রমাগতই তাঁর সমস্ত প্রতিবাদের একই উত্তর দিয়ে যেতে লাগল, মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ভয় পেয়ে গেলেন, সত্যি স্বাধিত হয়ে উঠলেন।

'কিন্তু সোনা, তুই ব্রতে পারছিস না,' লিজার সঙ্গে তিনি অন্নয়-বিনয় করে বোঝাতে শ্রু করলেন, 'ও-ধরনের মঠের জীবনটা কী রকম! তোকে, বাছা, ওরা খেতে দেবে জ্বনা সব্জ হেন্পের তেল, তারা তোকে পরতে দেবে মোটা কাপড়ের অন্তর্বাস আর ঠান্ডায় পাঠাবে বাইরে; তুই যে এ-সব সহ্য করে বাঁচতে পারবি না! এ-সবই হচ্ছে আগাফিয়ার কীর্তি — সে-ই তোর মাথা খেয়ে গেছে। কিন্তু সে তো তার প্রথম জীবনটায় ভালো করেই কাটিয়েছে, স্থ ভোগ করে গেছে; তুইও তাই কর। আমাকে অন্তত শান্তিতে মরতে দে। তারপর তোর যা খ্লিশ করিস। আর কোথায় কাকে তুই মঠে যেতে দেখেছিস কোনো এক ছাগল-দাভির জন্যে — ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা কর্ন — কোনো প্রেমের জন্যে? যদি এ-ব্যাপারে তোর মন এতেই খাঁখা করছে তাহলে

তীর্থে যা, কোনো মহাপর্রুষের কাছে প্রার্থনা কর, উপাসনা কর, কিস্তু, বাছা আমার, কালো হর্ড মাথায় পরে বেড়াস নি, ম…'

মার্ফা তিমোফেরেভ্না কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

লিজা তাঁকে সাল্বনা দিল, তাঁর চোখের জল মৃছিরে দিল, নিজে কাঁদল, কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা থেকে কিছুতেই তাকে টলানো গেল না। হতাশ হয়ে মার্ফা তিমোফেয়েভ্না ভয় দেখাতে চেণ্টা কয়লেন—বললেন যে তার মাকে তিনি সব কথা বলে দেবেন, কিন্তু তাতেও ফল হল না। অবশেষে বৃদ্ধার অনেক অন্নয়ে লিজা ছ'মাসের জন্য তার সংকল্প ম্লতুবি রাখতে রাজী হল; কিন্তু প্রতিদানে মার্ফা তিমোফেয়েভ্নার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেওয়া হল যে, এই সময়ের মধ্যে লিজার যদি মত পরিবর্তন না হয়, তাহলে তিনি তাকে সাহাষ্য করবেন এবং মারিয়া দ্মিলিয়েভ্নার মত জোগাড় করে দেবেন।

শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারভারা পাভলভ্না নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করার প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বেও, অর্থ জোগাড় করে সেপ্ট পিটার্সবৃংগে চলে এল। সেখানে ছোটো হলেও চমংকার একটা বাড়ি ভাড়া করল। পার্নাশন তাকে থাজে দিয়েছিলেন। পার্নাশন আগেই ও... সহর ত্যাগ করেছিলেন। ও... সহরে তাঁর অবস্থানের শেষ দিকে তাঁর উপর মারিয়া দ্মিত্রিয়ভ্নার অন্থ্রহ সম্পর্ণ লুপ্ত হয়েছিল; অকস্মাৎ তাঁর বাড়িতে যাওয়া পার্নাশন বন্ধ করেছিলেন। লাভরিকিতে প্রায় সব সময় তিনি কাটাতেন। ভারভারা পাভলভ্না তাঁকে একেবারে গোলাম করে ফেলেছিল, একেবারে গোলাম: তাঁর উপর ভারভারা পাভলভ্না যে অসীম, অচ্ছেদ্য ও সম্পর্ণ ক্ষমতা বিস্তার করেছিল সেটা আর অন্য কোনো কথায় প্রকাশ করা যায় না।

লাভরেং স্কি মস্কোতে শীতকাল কাটালেন, এবং পরের বসন্তকালে খবর পেলেন যে রাশিয়ার দ্ববতাঁ অঞ্চলের মঠগন্নোর অন্যতম ভ... মঠে লিজা ভার্ত হয়েছে।

## উপসংহার

আট বছর কেটে গেছে। আবার বসন্ত এসেছে... কিন্তু প্রথমে মিখালেভিচ, পার্নাশন এবং মাদাম লাভরেং-কায়ার ভাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলে তাদের কাছে থেকে বিদায় নেওয়া যাক। নানা ভাগ্য-পরিবর্তনের পর মিখালেভিচ তার সত্যকারের বৃত্তি পেয়েছিল খ'জে: এক সরকারী স্কলে প্রধান শিক্ষকের পদ সে পেয়েছিল। তার ভাগ্য নিয়ে সে সম্পূর্ণ তপ্ত, ছাত্ররা পেছনে তাকে ভ্যাঙালেও তাকে তারা ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সরকারী চার্কারর অনেক উচ্ ধাপে পানশিন পে'ছিছেন, তাঁর লক্ষ্য এখন কোনো এক ডাইরেক্টরের পদ লাভ করা: তিনি খানিকটা কুজো হয়ে হাঁটেন: তিনি যে-ভার্মিদমির ক্রশ গলায় ঝলিয়ে রাথেন নিঃসন্দেহেই সেটা তার কারণ। তাঁর ভিতরকার সরকারী কর্মচারীটি শিল্পীর উপর অদম্য প্রভুত্ব বিস্তার করেছে: এখনো ছেলেমান্ত্র দেখতে তাঁর মুখ ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ হয়ে উঠেছে, চুল হয়েছে পাতলা। এখন আর তিনি গান করেন না বা আঁকেন না, কিন্তু গোপনে সাহিত্য নিয়ে খেলা করেন: প্রবাদবাক্যের ধাঁচে তিনি একটি মিলনান্তক নাটক রচন্য করেছেন। বর্তমানে সব লেখকরা সর্বদাই যেমন কোনো জিনিস বা কোনো মানুষের 'নক্সা' এ'কে থাকেন, তিনিও সে-রকম উক্ত নাটকে এক ছেনাল মেয়েকে এ'কেছেন। সেটি তিনি তাঁর পরিচিত দু'তিনটি অনুরক্ত মহিলাকে নির্জনে পড়ে শোনান। তিনি কিন্তু বিয়ে করেন নি, যদিও বিয়ে করার একাধিক স্বরণ সুযোগ পেরেছিলেন। এর জন্য দায়ী ভারভারা পাভলভ্না। আর ভারভারা পাভলভ্না — আগেকার মতোই পার্যারসে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে: ফিওদর ইভানিচ তাকে অর্থ দেবার এক অঙ্গীকার-পত্র সই করে দিয়ে নিজের প্রাধীনতা লাভ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আর এক আকম্মিক হানার হাত থেকে বে'চেছেন। ভারভারা পাভলভ্নার বয়স বেড়েছে আর সে মোটাও হয়েছে, কিন্তু এখনো ভার চেহারাটা লোভনীয় ও স্থাটী। প্রত্যেকেরই মনে চরম উৎকর্ষের আদর্শ থাকে: ভারভারা পাভলভূনা তার আদর্শ খাজে পেয়েছে দ্যুমার পত্রের নাটকের মধ্যে। সেই সব থিয়েটারে সে অধ্যবসায় সহকারে যায়, বেখানে ক্ষয়কাশগ্রন্ত ছেনাল মেয়েদের চরিত্র রঙ্গমণ্ডে অভিনীত হয়ে থাকে। মাদাম দোশ হওয়াকেই সে মনুষ্য জীবনের পরমানশ্ব বলে মনে করে। একবার সে ঘোষণা করেছিল যে তার কন্যার জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু সে কামনা করে না। আশা করা যায়, নিয়তি মাদমোয়জেল আদাকে সেই পরমানশ্দের হাত থেকে বাঁচাবে: হৃষ্টপর্ট্ন গোলাপী শিশ্ব থেকে সে দ্বর্বলবক্ষ পাশ্চুর ছাট্ট চেহারার মেয়েতে র্পান্তরিত হয়েছে, ইতিমধ্যেই তার রায়্গ্রেলাে খ্র খারাপ। ভারভারা পাভলভ্নার দ্রাবকর্দের সংখ্যা খ্র কমে গেছে, কিন্তু তব্ তারা দেখা দেয়; তাদের কয়েকজনকে সম্ভবত জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে রাখবে। বর্তমানে তাদের মধ্যে সবচেয়ে একনিষ্ঠ হল জাকুর্দালাে-স্ক্রির্নিকভ নামে রক্ষিবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত গোঁফওয়ালা এক অফিসার। তার বয়স আর্টিহশ, অসাধারণ বলবান চেহারা। মাদাম লাভরেৎস্কায়ার বৈঠকখানায় যে-সব ফরাসীরা প্রায়ই এসে থাকে, তারা লোকটাকে বলে 'le gros taureau de l'Ukraïne'\*; শৌখিন সান্ধ্য পার্টিতে ভারভারা পাভলভ্না কখনো তাকে নিমন্ত্রণ করে না। কিন্তু নিঃসন্দেহেই সে তার কুপা লাভ করে থাকে।

আর এইভাবে... আট বছর কেটে গেছে। আবার আকশে বসন্তের উল্জবল আনন্দে আচ্ছন্ন হয়েছে: আবার বসন্ত হেসে উঠেছে মানুষ আর প্রথিবীর উপর: আবার তার সোহাগে প্রথিবী রূপান্তরিত হচ্ছে ফলে, প্রেমে, গানে। এই আট বছরে ও... সহরের সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে: কিন্ত মারিয়া দ্মিলিয়েভ্নার বাড়ির বয়সটা যেন কমে গেছে। তার নতুন রঙ-করা দেয়ালগুলো আনন্দোজ্জ্বল, অস্তোন্মুখ সূর্যের রশ্চিতে তার খোলা জানালার কাঁচগুলো গাঢ় লাল রঙে ঝকমক করছে: এই জানালগুলুলোর ভিতর থেকে পথে ভেসে আসছে দ্বচ্ছ তরুণ কণ্ঠদ্বর আর ক্রমাগত হাসির হাল্কা ও উচ্ছল আওয়াজ। মনে হয় সমন্ত ব্যাড়িটা যেন জীবনে প্রশিদত হচ্ছে এবং আনন্দে উপচে পড়ছে। বাড়ির কর্মীর বহুকাল আগে মৃত্যু হয়েছে: লিজা মঠে যোগ দেবার দু'বছর পরে মারিয়া দুমিতিয়েভ্নার মৃত্যু হয়; মার্ফা তিমোফেয়েভ্রাও তাঁর দ্রাতৃষ্পত্রীর মৃত্যুর পর বেশী দিন বাঁচেন নি; সহরের গোরস্থানে তাঁরা পাশাপাশি শুয়ে আছেন। নান্তাসিয়া কারপভ্নাও আর নেই: এই অনুরক্ত বৃদ্ধা মহিলা তাঁর বন্ধার কবরের উপর প্রার্থনা করার জন্য কয়েক বছর প্রতি সপ্তাহে যেতেন... তাঁরও সময় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তাঁর হাড়গুলোকেও বিশ্রামের জন্য রাখা হয়েছিল ভিজে মাটির তলায়। মারিয়া দ্মিত্রিয়েভ্নার বাড়িটা কিন্তু অপরিচিত লোকেদের হাতে পড়ে নি, পরিবারের বহিভূতি হয় নি, বাসা ভাঙে নি: ছিপছিপে স্কেরী মেয়ে হয়ে উঠেছে

ফরাসী ভাষায় — ইউক্রেনের মোটা মহিষ।

লেনোচ্কা, তার বাগদত্ত পরে,্ব হল অশ্বারোহী সৈন্যদলের অফিসার. চলগ্মলো তার সোনালী: মারিয়া দুমিতিয়েভনার ছেলে সম্প্রতি সেণ্ট পিটার্সাব্রুগের্ণ বিয়ে করেছে। তার তরুণী স্মাকে নিয়ে বসন্ত কাটাবার জন্য এখানে সে এসেছে। তার স্মীর ভগ্নী হল যোল বছরের স্কুলের ছান্নী, গালগ্নলো তার গোলাপী, চোখগ্নলো স্বচ্ছ; শ্বরোচ্কাও বড় হয়েছে ও লাবণামরী হয়ে উঠেছে — এই হল তর্ব পরিবার, তাদের আনন্দিত হাসি আর কথাবার্তায় কালিতিনদের বাড়ির দেয়ালগুলো প্রতিধর্বনিত হচ্ছিল। বাড়ির সর্বাকছ,ই বদলে গেছে, সর্বাকছ,ই মানিয়ে গেছে নতুন বাসিন্দাদের সঙ্গে। আগেকার দিনের গন্তীর বৃদ্ধ ভৃত্যদের স্থান গ্রহণ করেছে দাড়িহীন হাসিখনুশি, কোতুকপ্রিয় ও লঘ্নচিত্ত ছোকরা চাকরেরা। রস্কা যেখানে মেদভারে মর্যাদাব্যঞ্জকভাবে হেলে-দুলে হাঁটত সে-জায়গায় রয়েছে দুটো শিকারী কুকুর, পাগলের মতো ভারা ঘরের মধ্যে দৌড়ুচ্ছে আর সোফার উপর লাফ-কাঁপ করছে: আস্তাবলে এখন রয়েছে ছিপছিপে অ্যান্বলার, বিন্যুনি-করে কেশর-বাঁধা তেজী গাড়ি-টানা এবং দন থেকে আগত চডবার ঘোড়াঃ প্রাতরাশ, মধ্যাহভোজ ও সাদ্ধাভোজের সময় সব গালিয়ে একাকার হয়ে গেছে: প্রতিবেশীরা বলে, এখানকার সর্বাকছ, চলে 'নব-কল্পিত'ভাবে।

যে-সন্ধারে কথা বলছি সেই সন্ধায় কালিতিনদের বাড়ির বাসিন্দাদের (তাদের মধ্যে বয়েজ্যেন্ড হল লেনোচ্কার বাগদন্ত ছেলেটি, বয়স চন্দ্রিশ) এক সহজ, কিন্তু হাসির হর্রা শ্নেন বোঝা যায় অতিশয় কোতৃকপ্রদ খেলায় মন্ত তারা: একে অন্যকে ধরার জন্য ঘরগ্লেলার ভিতর দিয়ে তারা ধাওয়া করে ছ্টছল; কুকুরগ্লোও তাদের অন্সরণ করে উর্ত্তেজিত হয়ে ডাকছিল আর জানালা-থেকে-ঝোলা খাঁচার ভিতরকার ক্যানারিগ্লো সাধারণ হটুগোলকে আরো বাড়িয়ে, একটার পর একটা তাদের উর্ত্তেজিত তীক্ষ্ম কিচকিচ ডাকে বাতাসকে বিদীর্ণ করছিল। এই কান-ঝালাপালা-করা আমোদ যখন চরমে উঠেছে, একটি কর্দমান্ত তারান্তাস তথন ফটকের সামনে এসে থামল, তার ভিতর থেকে ভ্রমণের পরিচ্ছদ-পরা পয়তাল্লিশ বছরের এক ভ্রলোক নামলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিছ্মণ স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বাড়িটার দিকে তাকালেন তীক্ষ্ম দ্বিটতে, তারপর ফটকের ভিতর দিয়ে উঠেনে এসে ধীরে ধীরে অলিন্দের সি'ড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। হল-ঘরে কার্র দেখা তিনি পেলেন না; অকস্মাৎ বসবার ঘরের দরজাটা সশবেদ খলে গেল আর তার ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল আরক্তম্থী

শারেরিচ্কা, গলা ফাটিয়ে চীংকার করতে করতে তাকে ধাওয়া করে এল তর্প দলের সবাই। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে নিজেদের সামলে তারা থেমে গেল; কিন্তু যে উজ্জাল চোখগালো তাঁকে খাটিয়ে দেখছিল তা থেকে অমায়িকতা কমে গেল না, তর্গ মাখগালো থেকে হাসি মিলিয়ে গেল না। মারিয়া দ্মিলিয়েভ্নার ছেলে অতিথির কাছে এগিয়ে গিয়ে সোহাদপ্শ্ কণ্ঠে প্রশ্ন করল তিনি কী চান।

'আমি লাভরেংম্কি.' অতিথি বললেন।

তাঁর কথার প্রত্যান্তর এল সমবেত চীংকারে—এই তর্বাের দল এক দ্রে সম্পর্কের বিষ্মৃতপ্রায় আত্মীয়ের আগমনে খ্ব যে আনন্দিত হয়েছিল তা নয়, তবে যে-কােনাে উপলক্ষে হটুগােল ও ফুিতি করার জন্য তারা ছিল উৎস্ক। মৃহ্তের মধ্যে সবাই লাভরেং স্কিকে যিরে ফেলল: প্রনাে বদ্ধ্র হিসেবে লেনােচ্কা প্রথমে নিজের পরিচয় দিল, নিশ্চয় করে জানাল যে আর একটু হলেই সে চিনতে পারত। সবাইকার, এমন কি তার বাগদন্ত ছেলেটিরও ডাক-নাম ধরে ডেকে সে পরিচয় করিয়ে দিল। খাবার ঘর থেকে সারবন্দা হয়ে সবাই এল বৈঠকখানায়। উভয় ঘরের দেয়াল-কাগজগ্রলাে নতুন, কিন্তু আসবাবপত্রগ্রলাে যেমন ছিল তেমনি রয়েছে; লাভরেং স্কি পিয়ানােটা চিনতে পারলেন; এমন কি জানালার পাশে এম্বয়ডারি-করা ফ্রেমগ্রেলােও একই রকম এবং একই জায়গায় রয়েছে; মনে হল তাদের উপর রয়েছে আট বছর আগেকার সেই একই অসমাপ্ত এম্বয়ডারিগ্রলাে। এক আরামদায়ক হাতলমুক্ত চেয়ারে তাঁকে তারা বসাল; তাঁর চারদিকে গােল হয়ে শান্তাশিষ্ট হয়ে বসল সবাই। তাড়াতাড়ি, একের পর এক প্রশ্ন, বিস্ময়স্চক শব্দ এবং গলপ চলতে লাগল।

'বহুকাল আপনাকে দেখি নি,' সরলভাবে লেনোচ্কা মন্তব্য করল, 'আর ভারভারা পাভলভ্নাকেও না।'

'তা তো হবেই,' তার ভাই তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'তোকে আমি সেণ্ট পিটার্স'ব্যুগে নিয়ে গিয়েছিলাম আর ফিওদর ইভানিচ সব সময়ে ছিলেন গ্রামে।'

'হ্যাঁ, আর তারপর মা মারা যান।'

'আর মার্ফা তিমোফেয়েভ্না,' মৃদ্যুস্বরে শুরোচ্কা বলল।

'আর নাস্তাসিয়া কারপভ্না,' লেনোচ্কা মতব্য করল, 'আর ম'সিয়ে লেম্...' 'কী? লেম্ও মারা গেছেন?' লাভরেণ্ড্রিক প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ,' তর্প কালিতিন উন্তর দিল; 'তিনি ওদেসায় চলে যান; লোকে বলে কেউ তাঁকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানেই তিনি মায়া যান।' 'আপনি কি জানেন তিনি কিছ, সঙ্গীত রেখে গেছেন কি না?'

'আমি জানি না। মনে হয় না।'

সবাই চুপ করে দ্থি বিনিময় করল। তর্ণ ম্খগ্লোর উপর দ্থের ছায়া খেলে গেল।

'জানেন তো, মাত্রোস বে'চে আছে,' লেনোচ্কা অকশ্মাং বলে উঠল। 'গেদেওনভ্দিকও বে'চে আছেন,' ওর ভাই যোগ করল।

গেদেওনভ্শিকর নামে সঙ্গে সঙ্গে অমায়িক হাসির হর্রা ছটেল।

'হাাঁ, এখনো তিনি বে'চে আছেন, এখনো আগেকার মতোই তিনি মিথো কথা বলেন,' মারিয়া দ্মিতিয়েভ্নার ছেলে বলে চলল; 'আর জানেন, এই পার্গালিটা' (তার শ্যালিকা, সেই স্কুলের ছাত্রীটিকৈ সে আঙ্বল দিয়ে দেখাল) 'গতকাল তাঁর নিস্যর ভিবেয় খানিকটা লম্কাগগৈড়ো ভরে দিয়েছিল।'

'আপনি যদি শ্বনতেন তাঁর হাঁচিটা!' লেনোচ্কা চে'চিয়ে উঠল। আর এক দমকা অদম্য হাসিতে তার স্বরটা ঢাকা পড়ে গেল।

'হালে আমরা লিজার খবর পেয়েছি,' তর্ণ কালিতিন বলল, সবাই আবার নির্বাক হয়ে গেল; 'সে ভালো আছে, তার স্বাস্থ্য এখন কিছ্টা ভালো।'

'এথনো কি সে একই মঠে আছে?' চেষ্টা করে লাভরেংস্কি প্রশ্ন করলেন। 'হ্যাঁ।'

'সে কি চিঠি লেখে?'

'না, কক্ষনো লেখে না; কিন্তু অন্য লোকের মারফত আমরা খবর পাই।' অকস্মাৎ না ভের্বেচিন্ডেই সবাই একেবারে চুপ হয়ে গেল; 'উড়ে গেলেন কোনো শাস্ত দেবদ্তে,' সবাই ভাবল।

'আপনি কি বাগানে যাবেন?' কালিতিন প্রশ্ন করল; 'সেটা এখন ভারি স্বন্দর হয়েছে, যদিও কিছু, কিছু, আগাছা জন্মেছে।'

লাভরেংশ্বিক বাগানে এলেন। প্রথমেই তাঁর চোথে পড়ল বাগানের সেই বসার জায়গাটা, সেই বেণিটা, যেথানে একদা তিনি লিজার সঙ্গে সেই ক'টি ক্ষণস্থায়ী মৃহত্ত কাটিয়েছিলেন; সেটা কালো হয়ে বে'কে-চুরে গেছে; কিন্তু সেটাকে তিনি চিনতে পারলেন। একাধারে মাধ্যের্থ ও বেদনায় তাঁর বৃক্টা টনটন করে উঠল, — যে-যৌবন মিলিয়ে গেছে তার জন্য তীক্ষ্য বেদনা এবং যে-আনন্দ একদা লাভ করেছিলেন তার জন্য দৃঃখ। বীথিকার ভিতর দিয়ে তিনি তর্মণদের সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন: গত আট বছরে লাইম গাছগম্লো আরো লন্দ্রা আর ব্যুড়ো হয়েছে, তাদর ছায়াগ্রুলো আরো ঘন হয়ে উঠেছে; সব ঝোপগ্রুলোই কিন্তু লন্দ্রা হয়ে উঠেছে। রাম্পর্বেরি ঝোপগ্রুলো ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে, বাদাম গাছগ্রুলোকে একেবারে আগাছা বলে মনে হয়। অরণ্যের তাজা গঙ্গে আর ঘাস ও লাইলাকের সোরভে স্বকিছ্ই স্বরভিত।

'এটা ঠিক বেড়াল-চোর খেলার মতো জারগা,' লাইম গাছের ভিতরকার ঘাসে-ঢাকা ছোটো একটি জমিতে বেরিয়ে আসতে আসতে অকস্মাৎ লেনোচ্কা চে'চিয়ে উঠল; 'আমরা ঠিক পাঁচজনই আছি ।'

'আর ফিওদর ইভানিচকে ভুলে গেলি?' তার ভাই প্রশ্ন করল। 'নাকি নিজেকে বাদ দিয়ে গ্রুনেছিস?'

লেনোচ্কা সামান্য আরক্ত হয়ে উঠল।

'কিন্তু তাঁর বয়সে ফিওদর ইভানিচ কি...' সে বলতে শুরু করল।

'তোমরা খেলতে শ্রের্ করে দাও,' লাভরেংশ্কি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে উঠলেন; 'আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমাদের ব্যাঘাত স্থিট করছি না জানতে পারলে আমি ভালো থাকব। আমাকে আপ্যায়ন করারও তোমাদের দরকার নেই; আমরা যারা ব্ডো তাদের এমন একটা কাজ আছে যার কথা তোমরা এখনো জান না, কোনো রকম আমোদই তার কাছে লাগে না — সেটা হল স্মৃতি।'

হাসিম্থে ভদ্র ও নম্বভাবে তর্ণরা লাভরেংশ্কির কথাগ্রলো শ্নল — যেন কোনো শিক্ষক তাদের পড়াচ্ছেন — তারপর অকস্মাং তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, ছুটল সব্বজ জমিটার দিকে; তাদের চারজন দাঁড়াল গাছগ্রলোর তলায়, একজন দাঁড়াল মাঝখানে, তারপর রঙ্গ শ্বের্ হয়ে গেল।

লাভরেৎ স্কি বাড়ি ফিরে, খাবার ঘরে গিয়ে পিয়ানোটার কাছে এসে একটা চাবি টিপলেন: বাতাসে অসপন্ট অথচ পরিষ্কার এক সরুর কে'পে উঠল এবং তাঁর হৃদয়ের এক তন্ত্রীকে করল স্পর্শ: এটা সেই অনুপ্রাণিত সঙ্গীতের প্রাথমিক সরুর যা দিয়ে বহুকাল আগেকার সেই সবচেয়ে সরুথের রাজে লেম, বেচারা লেম, তাঁকে অত আনন্দ দিয়েছিলেন। তারপর লাভরেৎ স্কি বৈঠকখানার গিয়ে বহুকা সেখানে রইলেন: এখানে লিজাকে বহুবার তিনি

দেখেছিলেন, তার মূর্তি তাঁর মনে আরো স্পন্ট হয়ে জেগে উঠল; মনে হল যেন তিনি তার সাহিধ্য অনুভব করছেন; কিন্তু তার জন্য তাঁর যে শোক সেটা হালকা নয়: মতা যে প্রশান্তি নিয়ে আসে এর মধ্যে সেই প্রশান্তির ছিটেফোঁটাও নেই। লিজা বে'চে আছে, আছে দরের কোথাও, নাগালের বাইরে : সে বে'চে আছে বলে তিনি ভাবলেন, কিন্তু একদা যে-মেয়েটিকে তিনি ভালোবাসতেন, তপশ্বিনীর পরিচ্ছদ পরিহিত অম্পণ্ট পাণ্ডুর সেই কাম্পনিক মূর্তির মধ্যে, ধ্পে-ধুনোর পাকানো ধোঁয়ার মধ্যে যে ঘুরে বেড়ার, তার মুখাবয়বকে তিনি কম্পনা করতে পারলেন না। যে-চোখ দিয়ে মনে মনে লিজাকে তিনি দেখছিলেন, সেই চোখ দিয়ে দেখলে লাভরেণ্স্ক নিজেকেও চিনতে পারতেন না। এই আট বছরের মধ্যে অবশেষে তিনি তাঁর জীবনের সংকটকালকে অতিক্রম করেছেন, বহু, লোক আছে যারা সেই সংকটকালকে অতিক্রম না করেও কাটিয়ে দেয়, কিন্তু সেই সংকটকালকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউই পরেরাপর্নার চরিত্রবান লোক হতে পারে না। বার্স্তবিকই, নিজের আনন্দ এবং নিজের স্বার্থের কথা তিনি আর ভাবেন না। তাঁর মন হয়েছে শান্ত আর — সত্যি কথা বলতে কি — শংধ্য তাঁর মুখ আর শরীরটাই ব্যাড়িয়ে যায় নি, তাঁর হৃদয়টাও গেছে ব্যাড়িয়ে; অনেকে বলেন বৃদ্ধ বয়সে হদরকে তর্ব রাখা শক্ত এবং প্রায় হাস্যকর; সাধ্যতা, উদ্দেশ্যসাধনের জন্য লেগে থাকা এবং কাজ করার ইচ্ছার উপর বে-আন্দ্রা হারায় নি সে পরিতপ্ত থাকতে পারে। লাভরেংস্কির পরিতপ্ত বোধ করার অধিকার ছিল: বান্তবিকই তিনি ভালো চাষী হয়ে উঠেছেন, বান্তবিকই তিনি শিখেছেন ভালো করে জমি চষতে এবং তিনি পরিশ্রম করেন কেবল নিজের স্বার্থের জন্য নয়: তাঁর ক্রষকদের সূত্র্যব্যচ্ছন্দাকে স্থায়ী এবং শক্তিশালী করার জন্য তিনি চেচ্টার কোনো রকম প্রটি করেন নি।

লাভরেণিক বাগানে এলেন, বসলেন তাঁর প্রিয় ও পরিচিত আসনে এবং বাড়িটার মুখোমুখি এই অতি প্রিয় স্থানে বসে তিনি তাঁর জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকালেন। এইখানে শেষবারের মতো তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন আনন্দের সফেন ও উজ্জ্বল সোনালী মদে ভরা আকাংক্ষিত পেয়ালাটাকে মুঠো করে ধরার জন্য। তিনি নিঃসঙ্গ, গৃহহান, মুসাফির—ধে তর্গ যুগের ছেলেমেয়েরা তাঁর স্থান অধিকার করেছে তাদের আনন্দিত করে বাগান পেরিয়ে তাঁর কাছে ভেসে আসতে লাগল। তিনি বিষয় হয়ে পড়লেন, কিস্তু তার মধ্যে তিক্ত আহত কিছা ছল না: দুঃখ করার তাঁর অনেক কিছা

আছে, কিন্তু লজ্জিত হবার কিছু, নেই। খেলা করে। আনন্দ করো, বড়ো হয়ে ওঠো তেজস্বী তর্মণ-তর্মীর দল,' ভাবতে লাগলেন তিনি, তাঁর ভাবনার মধ্যে কোনো রকম তিক্ততা রইল না : 'তোম্যদের সামনে পড়ে রয়েছে জীবন, তোমাদের জীবন হবে সহজ ; নিজেদের জন্যে তোমাদের পথ খ'ুজতে হবে না আমাদের মতো, সংগ্রাম করতে হবে না, অন্ধকারের মধ্যে উত্থান-পতনের প্রয়োজন হবে না; বে'চে থাকবার চেণ্টাতেই আমরা ব্যতিবাস্ত ছিলাম — আর আমাদের মধ্যে কত লোক তো বে'চেও থাকে নি! — কিন্তু তোমাদের একটি কর্তব্য আছে পালন করার, কাজ আছে করার—আর আমাদের মতো বৃদ্ধদের আশীর্বাদ রইল তোমাদের উপর। আজকের দিনের পর, এই সব অভিজ্ঞতার পর বাকি আছে শুধু এগিয়ে আসা মৃত্য এবং অপেক্ষমণে এক ঈশ্বরের কথা স্মরণ করে বিষয়ভাবে হলেও. কোনো হিংসা. কোনো দ্বেষ না রেখে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া বলা: 'স্বাগত, নিঃসঙ্গ বয়স! ভশ্মীভত হও অসার জীবন!''

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে উঠে নিঃশব্দে লাভরেংস্কি চলে গেলেন; কেউ তাঁকে লক্ষ্য করল না, কেউ তাঁকে বাধা দিল না; উণ্টু উণ্টু লাইম গাছের সব্জ দেয়ালের ওপাশের বাগান থেকে আনন্দের চীংকার আগের চেয়ে জোরে শোনা যেতে লাগল। লাভরেংস্কি তাঁর গাড়িতে উঠে কোচোয়ানকে বললেন বাড়ি যেতে, আর বললেন ঘোড়াগ্রলোকে যেন তাড়া দেওয়া না হয়।

'আর শেষটা?' অতৃপ্ত পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন। 'পরে লাভরেংস্কির কী হল? কী হল লিজার?' কিন্তু সে-সব লোক সম্বন্ধে বলার কী আছে, যারা বে'চে থাকা সত্ত্বেও প্রথিবী এবং তার ঘাত-প্রতিঘাতের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে? তাদের কাছে ফিরে গিয়ে লাভ কী? শোনা যায় লিজা যে-দর্বতা মঠে আশ্রয় নিয়েছিল লাভরেংস্কি সেখানে একবার গিয়েছিলেন, তাকে দেখেছিলেন। একের পর এক গায়কদের জায়গাগ্লো থেকে নেমে, লাভরেংস্কির খ্ব কাছ দিয়ে সে হে'টে গিয়েছিল। তপস্বিনীর নিয়মিত নম্র-চণ্ডল ভঙ্গিতে সে পাশ দিয়ে গিয়েছিল, তাঁর দিকে তাকায় নি; চোথের পাতাগ্নলো শুধু সামান্য কে'পে উঠেছিল, শাঁণ মুখখানা নুয়ে এসেছিল আরো, জপমালা জড়ানো অঞ্জালবদ্ধ হাতের আঙ্বলগ্নলো আরো শক্ত হয়ে চেপে বসেছিল। তাঁরা উভয়ে কা ভাবছিলেন, কা অনুভব করছিলেন? কে জানতে পারে? কে বলতে পারে? জাবনে এমন কতকগ্লো মুহুর্ত আছে, এমন অনুভূতি আছে... যার দিকে শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করা সম্ভব—তারপর চলে যেতে হয় পাশ কাটিয়ে।

## 7464

## পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্থু, অনুবাদ ও অঙ্গসঙ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
১৭, জ্ববোর্ভাস্ক ব্লভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers 17, Zubovsky Boulevard Moscow, Soviet Union





রাশিয়ায় এমন সব সন্তান আছেন, জনগণের স্মৃতি তাঁদের দান করেছে অমরত্ব। উত্তরপ্র্বের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার এমন নির্বাচিত পাত্ত হলেন লেখক ইভান তুর্গেনেভ (১৮১৮-১৮৮০)।

বিশ্বসাহিত্যের সেই সব রচনাকেই বলতে হয় অমর, যাদের সামনে দেশ ও কাল অসহায়, সেই সব রচনা, যোগ্রিল লঙ্ঘন করতে পারে দ্রেছ, রাজ্রীয় সীমানা, জাতিগত পার্থকা, ভাষার প্রতিবন্ধকতা। ঠিক এমনই ছিল তুর্গেনেভের প্রণীত গ্রন্থনিচয়, তাঁর 'র্নিদন', 'বাব্রুদের বাসা', 'প্রেক্ষণ', 'পিতা ও প্রু', 'ন্তুন মাটি' উপন্যাস, অসংখ্য নাটক, উপাখ্যান, ভাষণ ও প্রবদ্ধাবলী, 'গদারীতির কবিতা'। এগ্রিল বিশ্বখ্যাতির অধিকারী, কেননা মান্ধের বাসভূমি নির্বিশেষে, প্রকাশের ভাষা নির্বিশেষে তারা কোটি কোটি পাঠকের হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়েছে, এই সব গ্রন্থের প্রুণ্ঠা তাদের গভার ভারনায় আছ্লে করেছে।



প্রগতি প্রকাশন মস্কো